# क्षे मिथाणमिका क्ष

প্রথম খণ্ড

" ऋषीया हन्त्र यान्त्रा भाष्ट्राश्राह्म तर्नी सामा यान्त्रा भाष्ट्राश्राह्म







.



# সঙ্গীতদশিক।

अथस খণ্ড

পিছিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণে)
ত





শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণে)
অধ্যক্ষ—গভর্ননেন্ট স্পন্দর্ভ ইন্ষ্টিটিউশন্ ফর দি
ট্রেনিং অব্ মিউজিক্ টিচার্স (উইমেন),
বেঙ্গল মিউজিক কলেজ (কলিকাতা বিশ্ববিভালয়
ও লক্ষ্ণে ভাতখণ্ডে দঙ্গীত বিভাগীঠ সংযুক্ত)
ও রেক্টর, আর্য্যদঙ্গীত বিভাগীঠ কলিকাতা।

20.7.94

TANK IN

চতুর্থ সংস্করণ অক্ষয় ভূতীয়া ২৮শে বৈশাখ ১৩৭৪

780.954 BAN VOL:1

প্রকাশক

শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যাত্র বি,এস, দি
্রামকৃষ্ণ আশ্রম, গাদবপুর
প্রাথিস্থান—বেলল মিউজিক কলেজ
গড়িয়াহাট লেভেল ক্রেনিং কলি-২৯
সর্ব্বস্থ সংরক্ষিত
সাত টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

মূদ্রাকর
শীতপন দত্ত
গৌতম কমার্সিয়াল প্রিণ্টাস
৬৭-বি হিদারাম বাানাজী লেন,
বাধাই—ওরিমেণ্ট বাইণ্ডিং
ওয়ার্কদ্

## উৎসগ

যাঁহার সারিধ্য ও প্রেরণা আমার সঙ্গীত জীবনের প্রথম অরুণোদয়কে রূপে, রসে ও ধ্বনির বিচিত্র মূর্চ্ছণায় রমণীয় করিয়াছে—যাঁহার আন্তরিক আশীর্কাদ নিরন্তর আমাকে সঙ্গীতের নব নব রূপ উপলব্ধির চরিতার্থতা আনিয়া দিয়াছে, মদীয় পরমারাধ্যা সেই মাতৃদেবীর শ্রীচরণ কমলে 'সঙ্গীতদর্শিকা' ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

बीननीरंगांभान चरन्गांभाशांश

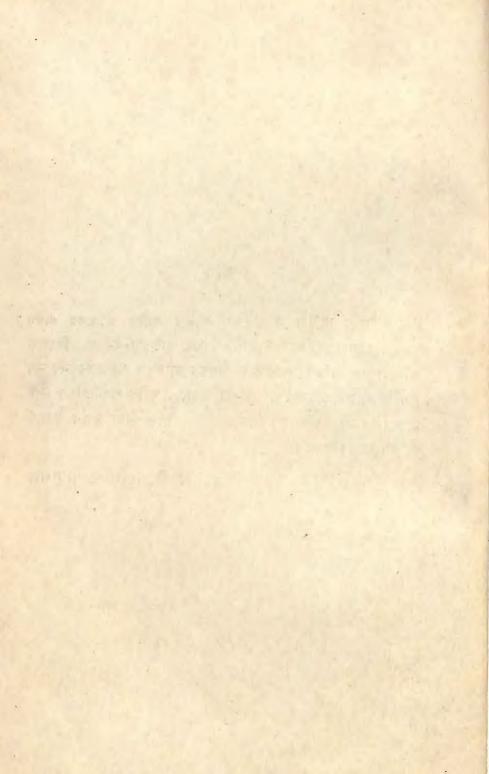



ক্ষিতীশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মঃ ১৫ই চৈত্ৰ ১৩১৫ মৃত্যুঃ ২২শে পৌষ ১৩৫৮



## ভূমিকা (অনুবাদ)

আমার প্রিয় ও কৃতী ছাত্র স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহোদর শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত ক্ষুদ্র পৃষ্টিকা "সংগীতদর্শিকা" বাংলাদেশের সঙ্গীতাত্ত্বাগী মহলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে গিয়া নিরতিশয় আমন্দ ও তৃপ্তিবোধ করিতেছি! বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরিমেয় অবদান রহিয়াছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পরিপূর্ণ জ্ঞান তথা সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধরীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয় বাংলাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ বিষয়ে একটি ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহা খুবই সুখের বিষয় যে শ্রীননীগোপাল সর্ববাংলার সঙ্গীত
শিক্ষক সম্প্রদায় মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।
ইতঃপূর্বের সঙ্গীতদর্শিকার তিনটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান
প্রান্তে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বর, সপ্তক,
ঠাট, রাগ, রাগ-জাতি, ভাল, শান্তীয়সঙ্গীতের মধ্যে গ্রুপদ, খেয়াল,
ঠুংরী, টগ্লা, হোরি, ধামার প্রভৃতি এবং বাংলা ভাষায় বাংলার
প্রচলিত কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রবীক্রসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত
প্রভৃতির মেলিক গীতরীতির আলোচনা নিবদ্ধ আছে।

গ্রন্থের প্রথম কতিপয় পৃষ্ঠাতে বিগত তু'হাজার বংসরকাল
মধ্যে রচিত বিখ্যাত সঙ্গীতগ্রন্থসমূহকে কেন্দ্র করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত
ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত
দশটি মূল ঠাটরাগ ও তদন্তর্গত 'জন্ম-রাগ' মধ্যে বহুপ্রচলিত
উনিশটিকে অন্তভূতি করা হইয়াছে।

অতঃপর গ্রন্থের কিয়দংশে বীণা, সেতার, তন্ত্রা, স্করবাহার, সরোদ, এপ্রাজ, সারেঙ্গী, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার শ্রীননীগোপাল, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আফ্তাব্-এ মোশিকী, ওস্তাদ আকুল করিম খাঁ প্রভৃতির জীবনী অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণটি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার এই কুদ পুস্তিকাটিতে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে
আবশ্যক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যাবভীয় তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন
যদ্মারা শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনে
সমর্থ হইতে পারে।

বোম্বাই ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬২ রতনজনকর, এস্, এন্

## গ্রন্থকারের নিবেদন

সংগীতদর্শিকা প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রভূত ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনিবার্য্য কারণে চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণে বিলম্ব হইল ; এই জন্ম আমি হৃঃখিত।

মদীয় সঙ্গীত-গুরু লক্ষ্ণে ভাতথণ্ডে সঙ্গীত মহাবিতালয়ের পুণর্নিযুক্ত অধ্যক্ষ ও মধ্য প্রদেশের খ্য়রাগড় ইন্দিরা কলাসঙ্গীত বিশ্ববিতালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রীএস্, এন্, রতনজনকর মহোদয় কর্ত্ত্ব লিখিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা বর্ত্তমান সংস্করণেও সন্ধিবেশিত হইল।

পরম শ্রাদের স্বামী প্রজ্ঞানানন মহারাজ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট উৎসাহ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়া চিরঋণী করিয়াছেন। প্রশস্তিবাদ দ্বারা তাঁহার ওদার্য্যকে থর্ব করিতে চাহি না।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রান্ধের প্রীস্তরেন চক্রবর্ত্তী মহাশার সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুবর প্রীবিধৃভূষণ রায় ও স্নেহভাজন প্রীমান রাধাগোবিন্দ দাস বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। উভয়কেই জানাই আন্তরিক ধল্যবাদ। প্রীমতী মীনাক্ষী বস্তু, এম এ, বি, টি সঙ্গীত বিশারদ গ্রন্থ সঙ্কলনে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাকে আমার আশীক্রাদ জানাই। এতদ্বাতীত অন্যান্থ যাহারা আমাকে গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছেন তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিভেছি যে এই পুস্তক প্রণয়নে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকর, অধ্যক্ষ জি, এন্, নাটু, পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ, প্রোফেসার বি, এস্, নিগম রচিত গ্রন্থাদি এবং কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

প্রিয় বন্ধ্ শ্রীহরিপদ দাস এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অন্ধন করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্তবাদ জানাই।

গ্রন্থে মুদ্রণজনিত বা অস্তবধি ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে।
সন্থাদয় পাঠক পাঠিকা অনুগ্রহপূর্বক সে সম্বন্ধে আমাকে অবহিত
করিলে বাধিত হইব। গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণও পূর্ববিৎ সঙ্গীত
শিক্ষার্থিগণের সমাদর লাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া ২৮শে বৈশাখ ১৩৭৪ রামকৃষ্ণ আশ্রম যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

বিনীত শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

#### প্রথম অধ্যায়

## ।। সংগীতের ঐতিহাসিক পটভূমিকা।।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

- (১) **হিন্দু যুগ**—বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দী পর্যান্ত।
- (২) মুসলমান মুগ—একাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পৰ্যান্ত।
- (৩) **ইংরেজ যুগ—**ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল প্রযান্ত।

## ॥ হিন্দু যুগ ॥

ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথমতঃ আরবদেশে পরে সেখান হইতে একাদশ শতাব্দীতে Guido D' Arezzo নামক জনৈক বিশিষ্ট সংগীতবিদ্ কর্তৃক ইউরোপীয় সংগীতে প্রবৃত্তিত হয়।

## ॥ রামায়ণ তথা মহাভারতের কাল।।

রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন অংশে কণ্ঠ সংগীত এবং বাছা
যথা —স্বর, মূর্চ্ছনা, জাতি, বাণা, মূদক্ষ ইত্যাদির প্রসক্ষ আছে।
তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তৎকালেও সংগীতে বহুল প্রচার ছিল।
প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত নারদীয় শিক্ষায়ও স্বর,
ফুর্ছনা, জাতি এবং বাণার প্রসক্ষ আছে।

## ।। ভারত নাট্যশাল্ল ( ২০০ খৃীঃ ) ।।

দিতীয় শতাকীতে ভরতমুনি নাটাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থে সংগীত শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, নৃত্য প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। উহাতে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতের যুগে সংগীত বিশেষ উন্নত অবস্থায় ছিল।

॥ মহাকবি কালিদাস এবং অভাভ কবিদের সময় (১০০-৫০০খৃীঃ) ॥

পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাস এবং অস্তান্ত প্রসিদ্ধ কবিদের লিখিত নাটক ও কাব্য পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে, তৎকালে হিন্দু রাজাদের সভায় প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ অবস্থান করিতেন।

## ॥ यूजनमाम यूर्व ॥

মুদলমানপণ একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আদেন। এ দময় হইতে ভারতীয় দংগীতের পরিবর্ত ন দেখা যায়। মুদলমানগণ যদিও দংগীত-শাস্ত্রের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগ দেন নাই তথাপি তাঁহাদের দময় দংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুদলমানগণ কয়েকটি নৃতন রাগ ও কয়েকটি নৃতন বাগ আবিদ্ধার করেন। প্রায় অধিকাংশ বাদ্শাহই দংগীতকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন।

## ॥ এकामम, बामम ७ ब्रह्मामम मजामा ॥

একাদশ শতাকীতে সংগীতের অবস্থা পূর্ব শতাকীর মতই ছিল।
কিন্তু দ্বাদশ শতাকীতে তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক জয়দেব বাংলা
প্রাদেশে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ল প্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তিনি রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া 'গীতগোবিন্দ' নামে
একখানি গীতি-কাব্য রচনা করেন। গীতগোবিন্দের পদগান রাগ,
তাল, ছন্দ, ধাতু প্রভৃতি সমন্বিত প্রবন্ধ গান। এই প্রবন্ধ গান ছিল
শাল্পসন্মত ক্লাসিক্যাল খোগীর অন্তর্গত।

## ॥ সংগীত রত্নাকর ॥

ত্রয়োদশ শতাকীর প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশের রাজার দরবারে স্থপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত শাঙ্গ দৈব "সংগীত-রত্নাকর" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নাদ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মৃচ্ছানা, জাতি ইত্যাদির বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে প্রাচীন সঙ্গীতের বিশেষ প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া মানা হয়।

## ॥ আলাউদ্দান খীলজার সমর॥

চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খীলজীর সময় সংগীতের বিশেষ উন্নতি হয়। আলাউদ্দীন বাদ্শাহের দরবারে আমীর খর্ম্মো নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক এবং কবি রাজমন্ত্রী ছিলেন। সংগীত-জগতে আমীর খন্ত্রোর নাম চিরন্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইনি কয়েক প্রকার নূতন রাগ, নূতন গান, নূতন বাতা ও তালের স্থান্ত করেন। আমীর খন্ত্রো নিয়লিখিত বিষয়গুলি স্থান্ত করিয়াছিলেন।

- ১। কয়েক প্রকার নৃতন রাগ যথা —জিলফ, সাজগিরী, সপর্দা, ইমন, রাত্রিকালের প্রিয়া, বরারী, তোড়ী, আসাবরী, প্রী ইত্যাদি।
- ২। কয়েক প্রকার নৃতন পদ্ধতির গান—কৌল, কলানা, তারানা, থেয়াল (কওয়ালী থেয়াল , নক্স, নিগার, গজল, সোহলা, তিল্লানা ইত্যাদি।
- । কয়েক প্রকার নৃত্তন তাল —খ্মদা, সওয়ারী, পহলওয়ান,
  জতক্রদৌস্ত, পস্তো, কওয়ালী, আড়াচোতাল, ঝ্মরা জলদ ত্রিতাল
  ইত্যাদি।

আমীর খর্ম্মো এর সমসাময়িক কালে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের দরবারে গোপাল নায়ক নামে একজন প্রাসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। গোপাল নায়কও কয়েক প্রকার নৃতন রাগ তৃত্তি করেন যথা—বঞ্হংসদাবন্ধ, পিলু, বিশ্বম ইত্যাদি। "কওয়ালী খেয়াল"—খেয়াল ছই প্রকার (১) কওয়ালী খেয়াল ( দ্রুত অথবা ছোট খেয়াল ) (২) কলাবন্তী খেয়াল ( বড় অথবা বিলম্বিত খেয়াল )। অনেকের মতে আমীর খর্ম্মো কওয়ালী খেয়ালের প্রবর্তন করেন, অনেকে তা স্বীকার করেন না।

#### ॥ রাগ ভরঙ্গিনী॥

চতুর্দশ শতাকীতে বাঙালী সংগীতজ্ঞ লোচন হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে "রাগ-তরঙ্গিনী" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি হিন্দুস্থানী সংগীতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। লোচনের শুল্ধ ঠাট বর্তু মানে "কাফী" ঠাটের মত। যথা—"সা রে পুম পাধ নি সা"। লোচন বারটি ঠাট মানিয়া লইয়া যাবতীয় রাগকে উহার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরে স্থলতান হোসেন শর্কী নামে একজন সংগীত-প্রেমিক বাদশাহ ছিলেন। অনেকে বলেন যে, আমীর থস্রৌর পরে হোসেন শর্কাই 'কওয়ালী' গানের বিশেষ প্রচার করেন ও 'কলাবস্তী' থেয়াল আবিষ্কার করেন। ইনিও কয়েকটি ন্তন রাগ স্পৃত্তি করেন। যথা—জৌনপুরী, সিন্ধু ভৈরবী, জৌনপুরী তোড়ী, রামান্ তোড়ী, রস্থলী তোড়ী, বার প্রকার 'আম' (গৌড়-আম, মল্লার-শ্যাম, বসন্ত-শ্যাম, পূরবী শ্যাম, ইত্যাদি), সিন্ধুরা ইত্যাদি। এই সময়ে উত্তর ভারতে পুনরায় ভক্তি আন্দোলন স্থক হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে উহা সংগীতের সাহায্যে প্রচারিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদ্শাহের সময়ে সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সম্রাট স্বয়ং সংগীত-প্রেমিক ছিলেন। তিনি সংগীতের উন্নতির জন্ম যথেষ্ট যত্ন লইতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং বাদকদের যথাযোগ্য সন্মান দিয়া নিজের দরবারে রাথিয়াছিলেন।

তাঁহার দরবারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক গায়িকা ছিলেন, যথা-হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী। আকবরের দরবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক ও বাদকের মোট সংখ্যা ছত্রিশ জন ছিল। তন্মধ্যে তানসেন, নায়ক বৈজু, রামদাস, বজ বাহাতুর ( মালব দেশের রাজা ), তানতরক খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া তৎকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে বুন্দাবন নিবাসী স্বামী হরিদাস (ইনি তানসেনের গুরু এবং তংকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন ), বজ বাহাতুরের খ্রী রাণী রূপমতী এবং উদয়পুরের হীরাবাঈয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । আকবর শুধু সংগীত প্রেমিক ছিলেন না পরস্ত নিজেও সংগীতের যথেষ্ট চর্চচা করিয়াছিলেন। সংগীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার এত জ্ঞান ছিল যে অনেক বড় বড় গায়ক বাদকও এ বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলেন না। আকবরের দরবারে তানসেন সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ববর্ত্তী হাজার বৎসরের মধ্যে এত বড় গায়ক কেহ ছিলেন না। তানসেন কয়েকটি নূতন রাগ স্থানি করেন। যথা—দরবারী-কানাড়া, মিয়<sup>\*</sup>াকীমল্লার, মিয়<sup>\*</sup>াকীসারজ ইত্যাদি। নায়ক বৈ<del>জু</del> তানসেনের পরেই উল্লেখযোগ্য গায়ক ছিলেন, তিনিও কয়েকটি রাগ পৃষ্টি করেন। যথ। -- লক্ষদহন-সারঙ্গ, ধূলিয়া-মল্লার ইত্যাদি। এই প্রকার রামদাস 'রামদাসি-মল্লার' এবং হরিদাস 'জোগিয়া' রাগ স্থষ্টি করেন। এই প্রকারে আকবরের সময়ে প্রচলিত রাগকে সামান্ত পরিমানে পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন রাগের স্টি হইয়াছিল।

আকবরের সময় গোয়ালিয়র, পান্না, মালওয়া প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে আসিয়া আকবরের দরবারে গান গাহিয়া যাইতেন। ইহাদের মধ্যে গোয়ালিয়রের রাজা মান-তোমর বিশেষ সংগীত-প্রেমিক ছিলেন এবং তিনি শ্রুবপদ পানের পুনর্জাগরণ সম্পাদন করেন। ইনি বহু ধ্রুবপদ গান বচনা করেন, ঐ সব গান আজ পর্যান্ত প্রচলিত আছে। ইনি গুজরী, বহুল-গুজরী, মাল-গুজরী, মঙ্গল-গুজরী প্রভৃতি সংকীর্ণ রাগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মোটকথা ধ্রুবপদ রাজা মানের পূর্বেত প্রচলিত ছিল, তবে তিনিই ধ্রুবপদ প্রবন্ধগানকে বহুল ভাবে প্রচার করেন। এই সময়ে আকবরের দরবারের পুগুরীক বিট্ঠল নামক জনৈক সংগীতবিদ্ধান সদরাগচন্দ্রোদয়' 'রাগমালা', 'রাগমপ্ররী' এবং 'নর্তন-নির্ণয়ন' নামক চারিখান' পুস্তক রচনা করেন। ইনি মোট বাইশটি ঠাটকে মানিয়া যাবতীয় রাগকে উহার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'সদরাগচন্দ্রোদয়ে' উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় পদ্ধতির সংগীতের বর্ণনা আছে। এ সময়ে রামামাত্য নামে আর একজন সংগীত কলাবিদ 'স্বরমেলকলানিধি' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় পদ্ধতি সংগীতের বর্ণনা আছে।

## ॥ জাহার্জ: दেরর সময় (সপ্তদশ শতাকী)॥

জাহাঙ্গীরও বিশেষ সংগীত-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার দ্রবারেও জাহাঙ্গীর দাদ, ছতর থাঁ, পূর্বেজ দাদ ও খুরম দাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। এই সময়ে রাজমূল্রী নিবাসী তেলেগু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সোমনাথ দক্ষিণী পদ্ধতিতে 'রাগবিবোধ' নামক একখানি সংগীত পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে কয়েক প্রকার বীণার বর্ণনা এবং উহা বাজাইবার রীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যের জনকজ্ঞাপদ্ধতি অনুসারে রাগের বর্গীকরণ করা হইয়াছে। এই সময়ে পণ্ডিত দানোদ্র মিশ্র হিন্দুখানী সংগীত পদ্ধতিতে 'সংগীতদপ্ণ' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে অন্থান্য প্রদক্ষের সহিত তিনি রাগমালার ধানিরূপ রচনা করেন।

## ॥ **সাঞ্জাহানের সম**য় ( সপ্তদশ শতাকী ) ॥

দাজাহানও সংগীতের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। তিনি শ্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং প্রায়ই সংগীতাদি শুনিতেন। তিনি উদ্ভাষায় রচিত গানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহার চিত্তাকর্ষক সংগীত প্রাবণে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার দরবারে প্রাসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে রামদাস মহাপট্টর, জগন্নাথ লাল থাঁ এবং দৈরক্ষ খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## ॥ সংগীত পারিকাত ॥

পণ্ডিত অহোবল নামক একজন সংগীতজ্ঞ হিন্দুছানী সংগীত-পদ্ধতিতে 'সংগীত-পারিজাত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত অহোবল প্রথমতঃ বীণার তারের দৈর্ঘোর উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বৰুস্থান নির্ণয় করেন। অতঃপর পণ্ডিত ছাদয়নারায়ণ 'হাদয়কোতৃক' ও 'হাদয়প্রকাশ' নামক তৃইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং তাহোবলের ক্যায় বীণার তারের দৈর্ঘের উপর ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয় করেন।

## ॥ क्रेत्रकटकटवत्र भगग्न ( ১७४৮-১१०५ )॥

সংগীতের উপর প্রবাঙ্গজেবের বড় বিদ্বেষ ছিল। তিনি নিজের দরবার হইতে সমস্ত গায়কদের বহিন্ধত করেন এবং সকল প্রকার সংগীত চর্চ্চা বন্ধ করেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিতর সংগীতামুঠান কঠোর নির্দ্দেশ দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে
পণ্ডিত ভেংকটমখী নামক জানৈক সংগীতজ্ঞ "চতুর্দগুলপ্রকাশিকা"
নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত
প্রচার করেন যে সপ্তকের অন্তর্গত সাতিটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত্ত
স্বরের সাহাযো মোট বংটি ঠাট ভথা মেলকভা হইতে পারে।

একই সময়ে পণ্ডিত ভাবভট্ট হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে অনুপদঙ্গীত-বিলাস 'অনুপদঙ্গীতাঙ্কুশ' এবং 'অনুপদঙ্গীতরত্নাকর' নামক তিনখানা পুস্তক রচনা করেন।

## ॥ মূহস্মদ শাহের সময় (১৭১৯ খ্রী)॥

মৃহশ্মদ শাহ সর্বশেষ মোগল বাদশাহ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সংগীত-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার নামে বহু গান বর্তু মান কাল পর্যান্ত প্রচলিত আছে। তাঁহার দরবারে নিয়ামত থাঁ (তানসেনের দোহিত্র বংশীয় লাল খাঁ'র পুত্র) নামে একজন প্রসিদ্ধ বীণকার ছিলেন। গ্রুবপদ গানেও এর যথেষ্ট অধিকার ছিল। বাদশাহ ইহাকে সদারক্ষ উপাধি দান করেন ও সেইজন্ম তিনি নিয়ামত খাঁ সদারক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনিই প্রকৃতপক্ষে গ্রুবপদের ছাঁচে বিলম্বিত লয়ে থেয়াল গাঁতরীতির প্রচলন করেন এবং আজ পর্যান্ত দেগুলি বড় থেয়াল নামে সমাজে প্রচলিত। তিনি ও অদারক্ষ ক্ষেক হাজার থেয়াল গান রচনা করেন।

ঐ সময়ে লক্ষেরি প্রসিদ্ধ কওয়াল গুলাম্ রস্থল শোরীর পুত্র গুলাম্ নবী শোরী টপ্পাগানের রচনা করেন।

## । রাগতত্ত্ববিকোধ ॥

এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতান্দীর পূর্বার্দ্ধে পণ্ডিত শ্রীনিবাস 'রাগতন্ত্রবিবোধ' নামক প্রসিদ্ধ সংগীত-পুস্তক রচনা করেন। ইনিও পণ্ডিত অহোবলের স্থায় বীণার তারের বিভিন্ন দৈর্ঘের উপর বারটি স্বরের স্থান নির্ণয় করেন। পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ঠাট বর্তমানের কাফী ঠাটের স্থায় যথা—সারে গম পধনি সা। মধ্যকালীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষ গ্রন্থকার। ঐ সময়ে তাঞ্জোর রাজ্যের মারাঠা রাজা তুলাজীরাও ভেঁাসলে সংগীত শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। তিনি 'সংগীতসারামৃত্য্' নামক দক্ষিণপদ্ধতির একথানি সংগীত-গ্রন্থ রচনা করেন।

6 c

## ॥ ইংরাজ যুগ ॥

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে দেশীয় রাজ্যের মধ্যেই সংগীতের প্রচার
বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয়
নুপতিগণ ক্রমশঃই সংগীতের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন ফলে সংগীত
বিতার এতদূর মধঃপতন হয় যে শিক্ষিত সমাজ সংগীত চর্চচা করিতে
বিশেষ সংকোচ বোধ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিশেষ বিশেষ
পরিবারে সংগীতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। পুনরায়
স্থার উইলিয়ম জোনস্, ক্যাপটেন উইলার্ড ইত্যাদি সংগীত শাস্তের
প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ১৮১৩
খীষ্টাক্রে পাটনার অধিবাসী মৃহত্মদ রেজা নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ
'নগ্মাতে-আস্ফী' নামক একখানা সংগীতের পুস্তক রচনা করেন।
উহাতে তিনি প্রচলিত রাগ বাগিন্টা, পুত্ররাগ, পুত্রবধূ ইত্যাদি
পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক তথা অশুদ্ধ প্রমাণিত করিয়া উহার পরিবতে
ঠাট অনুষায়ী রাগ-পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শুদু ইহাই
নয় তিনি বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়া স্বীকার করেন এবং রাগের
বর্গীকরণ ঠাট ও রাগপদ্ধতি স্বীকার করিয়া লন।

ইহার পূর্বে জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ (১৭৩৯-১৮০৪খুী)
হিন্দুস্থানী সংগীতের একথানি সর্বমান্ত পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে
ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সংগীত বিশেষজ্ঞদিগকে একটি সংগীত
সন্মেলনে আহ্বান করেন। সন্মেলন শেষ হইবার কিছুদিন পরে
'সংগীতসার' নামক একথানি পুস্তক রচমা করা হয়। উহাত্তে

বিলাবল ঠাটকৈ শুদ্ধ ঠাট বলিয়া মানা হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কুফ্টানন্দ ব্যাস 'রাগকল্পজ্জম' নামক একথানি সংগীত-গ্রন্থ সংকলন করেন। উহাতে কেবল মাত্র গান লেখা আছে স্বরলিপি নাই।

তৎকালে যথন উত্তর ভারতের রাগের বর্গা করণ এক নৃত্ন পদ্ধতিতে হইতেছিল তখন দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জার দেশকে ওখানকার সংগীতের কেন্দ্রন্থান বলিয়া মানা হইত। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে ত্যাগরাজ, শ্যাম শাস্ত্রী, সুবরাম দিক্ষিত প্রভৃতি বহু প্রিসিদ্ধ গায়ক এবং সংগীতজ্ঞদের আবিভাব হয়। বাংলা দেশেও তৎকালে রাজা সৌরীক্র মোহন ঠাকুর এবং অস্তাস্থ কয়েকজন সংগীত বিদ্বান রাগরাগিণী-পদ্ধতি মানিয়া লইয়া উক্ত পদ্ধতিতে কয়েকখানা পুস্তুক রচনা করেন।

## ॥ পণ্ডিত ঐবিষ্ণুনারায়ণ ভাতথণ্ডে॥

বোস্বাইয়ের একজন প্রদিন্ধ সংগীতবিদ্ধান পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্রের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ যত্নবান হন। ইনি ভারতবর্ধের অসংখ্য সহর এবং দেশীয় রাজ্যে শুমণ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে এবং অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের নিকট হইতে গান শুনিয়া, শিখিয়া ও উহার স্বরলিপি করিয়া ছয়টি খণ্ডে 'ক্রমিক পুস্তক' নামে প্রসিদ্ধ সংগীত গ্রন্থ প্রণায়ন করেন। এতত্তিন্ন ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে চারখণ্ডে বিভক্ত "সংগীত পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃতে 'অভিনব-রাগমঞ্জরী' ও 'লক্ষণ-সংগীত' নামক গ্রন্থনা পুস্তক রচনা করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানিয়া লইয়া ঠাট-রাগ পদ্ধতি স্বীকার পূর্বক সমুদ্য রাগকে মোট দল ঠাটের অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সংগীত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, দিল্লী, লক্ষ্ণে, বেনারস প্রত্তি স্থানে সংগীত প্রদারের জন্য তিনি বরোদা, দিল্লী, লক্ষ্ণে, বেনারস

সংগীতদৰ্শিকা ১১

শুধু তাহাই নহে সংগীতের যথোচিত প্রচারের জন্ম তিনি বরোদা, লক্ষ্ণে এবং গোয়ালিয়রের তিনটি সংগীত মহাবিভালয় স্থাপন করেন। উপরোক্ত কার্য্যাবলীর জন্ম পণ্ডিত ভাতথণ্ডেকে বর্ত্তমান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনক বলা হয়। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে ভাহার নাম চিরশারণীয় হইয়া থাকিবে।

গত ক্ষেক বংসর যাবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার দ্রুতত্তর গতিতে হইতেছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংগীত-বিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অন্তুত্ব করিয়া উহার চর্চচা আরম্ভ করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষেরাও সংগীতের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন আপন প্রতিষ্ঠানে সংগীত শিক্ষা দানের স্থ্যবস্থা করিতেছেন। আজকাল ভারতের অধিকাংশ বড় সহরেই মধ্যে মধ্যে সংগীতের সম্মেলন হইয়া থাকে। পণ্ডিত ভাতখ্যও প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণে মরিস্ কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক মহাবিভালয়টি তাঁহার পুণাস্তি রক্ষার্থে 'ভাতথতে সংগীত মহাবিভালয় নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। এতদাতীত পণ্ডিতজীর নামানুসারে তথায় 'ভাতথণ্ডে সংগীত বিভাপীঠ' নামে একটি বিশ্ববিভালয় স্থাপিত <mark>হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত বিশ্ববিভালয়ের</mark> অনুমোদিত কয়েকটি মহাবিত্যালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিতালয় লক্ষ্ণে, চতুর সংগীত মহাবিতালয় নাগপুর, ভারতীয় সংগীত শিক্ষাপীঠ বোম্বাই, ভারতীয় সংগীত বিচ্যালয় দিল্লী, লুকারগঞ্জ সংগীত বিভালয় এলাহাবাদ, বঙ্গদেশে বেঙ্গল মিউজিক্ কলেজ, ভারতীয় সংগীত মহাবিভালয়, <mark>আর্থ-সংগীত</mark> বিভাপঠি এবং রামকৃষ্ণ স্তর ভারতী শিউড়ি অন্ততম। উপরোক্ত মহাবিত্যালয় সমূহে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সংগীত শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে মধ্যপ্রদেশের খয়রাপড়ে ইন্দিরা কলা সংগীত- বিশ্ববিভালয় ও বাংলা দেশে রবীক্র বিশ্ববিভালয় স্থাপিত হইয়াছে।
স্থাতরাং আশা করা যায় যে সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতীয় সংগীত
পুনরায় তাহার পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়া পাইবে এবং গরিমার উচ্চ
শিশ্বরে উপনীত হইবে।

## षिलोश व्यथाश

### ॥ সংগীত শব্দের অভিধান ॥

স্বর সমূহের যে বিশিষ্ট রচনা প্রাণী মাত্রেই চিত্ত প্রসন্ধ করিতে সমর্থ তাহাকে সংগীত বলা হয়। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি অমুসারে সংগীতের পরিভাষা নিমে দেওয়া হইল :—

> "গীতং বাগ্যং তথা মৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে" —'সংগীত রপ্নাকর'।

অর্থাৎ 'গীতু' বাগ্য এবং নৃত্য এই তিনটির সমাবেশকে সংগীত বলা হয়।

গীত — মুর, অর্থযুক্ত শব্দ এবং তালের সাহায়ে। মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য সুর এবং তাল সহযোগে যে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তাহাকে বাভা বলে।

ৰ্ভ্য —ছন্দ সহযোগে স্থললিত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

প্রকৃতপক্ষে গীত, বাগ এবং নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র জিনিষ।
উপরোক্ত তিনটির মধ্যে গানকেই সর্বপ্রধান কলা বলিয়া মানা হয়।
'সংগীত' এই শব্দটির মধ্যেই তিনটি কলার সমাবেশ করা হইয়াছে।
সংগীত শব্দটি গীত, বাগ ও নৃত্য এই তিনটির সমাবেশ; কাজেই
সংগীত শাস্ত্রকে গীতাধ্যায়, বাগ্যাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায় প্রধানতঃ এই তিন

ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উক্ত তিনটি অধ্যায় একত্রে তৌর্যাত্রিক বলিয়া অভিহিত। তৌর্যাত্রিক ছুই ভাগে বিভক্ত যথা :— উপপত্তিক অর্থাৎ সংগীত শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান (theoretical knowledge of music) এবং ক্রিয়াসিদ্ধ অর্থাৎ কণ্ঠ, যন্ত্র এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে গীত, বাস্ত এবং নুস্তোর অনুশীলন অথবা নৈপুণ্য প্রদর্শন (practical knowledge of music)।

ধনি, দরিজে, বিদ্বান, মূর্থ, রামপ্রসাদ অথবা দরিজের কুটীর সর্বত্রই সংগীত সমভাবে সম্মানিত ও আদৃত হয়। এককথায় সংগীত সম্বন্ধে যে-কোনরূপ প্রশংসাই অকিঞ্চিংকর। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সংগীত স্বর্দ্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

## নাহং তিষ্ঠামি বৈকুষ্ঠে যোগীনাং শ্বদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্ৰ গায়ন্তি তত্ৰ তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ, আমি বৈকুষ্ঠে কিংবা যোগীদের হৃদথে অবস্থান করি না। যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন আমি সে স্থানে থাকি।

সংগীত সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মহাকবি সেক্সপিয়ার একস্থানে বলিয়াতেন যে 'যে মানুষের সংগীতে কচি নাই, সংগীতের বিশ্ব সম্মোহিনী স্বর যাহাকে মুগ্ধ করে না সে পতিত, বিশ্বাস্থাতক এবং আত্মপ্রোহী। অমাবস্থা রজনীর সূচীভেত্ত অন্ধকারের অপেক্ষা তাহার স্থান্য অধিকত্তর ভয়ন্কর'। সল্প কথায় সংগীত প্রাণীমাত্রেরই জীবনের অমৃত্ময়ী ধারা।

## ॥ সংগীতপদ্ধতি ॥

ভারতবর্ষে হুই প্রকার সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা -উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি এবং দক্ষিণভারতীয় অথবা কর্ণাটীপদ্ধতি ৷

26

উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি:—বিদ্ধাপর্বতের উত্তরে সমগ্র ভারতবর্ষে অর্থাৎ আর্যাবতে যে সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাকে উত্তরভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানীপদ্ধতি বলা হয়।

দক্ষিণভারতীয় অথবা কর্ণাটীপদ্ধতি:—বিষ্ক্যা পর্বতের দক্ষিণে সমগ্র মাজাজ প্রদেশে ও নহীশূরে যে সংগীতপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাকে দক্ষিণভারতীয় অথবা কর্ণাটীপদ্ধতি বলা হয়।

ভারতবর্ধে প্রচলিত ছইটি সংগীতপদ্ধতির তুলনামূলক সমা-লোচনা:—

### ।। जाष्ट्रश्र ॥

- ১। উভয় পদ্ধতিই প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে।
- ২। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই মধা সপ্তকের 'সা' ইইতে তার সপ্তকের 'সা' এর অন্তর্গত বারটি স্বর মানা হয় যথা—সারে রে\_\_\_ গুগম ম'প ধুধ নি নি সা।
- তভয় পদ্ধতি অমুসারেই সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ
   এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর হইতে সমৃদয় ঠাটের উৎপত্তি হইয়াছে।
- ৪। উভয় পদাজিকেই জনক-জন্ম অথবা ঠাট রাগ পদাজি শীকৃত হইয়াছে।

## । বৈদালুগু ॥

|     | উত্তরী পদ্ধতি          | দক্ষিণী পদ্ধতি |                        |  |
|-----|------------------------|----------------|------------------------|--|
| 5 1 | শুদ্ধ ঠাট বিলাবল।      | 31             | 🗢 দ্ব ঠাট কনকাঙ্গি।    |  |
| र । | মোট দশটি ঠাট মানা হয়। | 1 1            | মোট ৭২টি ঠাট মানা হয়। |  |
| 91  | তাল পদ্ধতি ভিন্ন।      | ا ت            | তাল পদ্ধতি ভিন্ন।      |  |
| 8 I | আলাপ গান এবং গমক       | 8              | আলাপ গান এবং গমক       |  |
|     | প্রভৃতির প্রয়োগ ভিন্ন |                | প্রভৃতি প্রয়োগ ভিন্ন  |  |
|     | প্রকারের।              |                | প্রকারের।              |  |
| 0   | ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন  | @              | ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন  |  |
|     | প্রকারের।              |                | প্রকারের।              |  |

#### ॥ नाम ॥

'ন'-কার অর্থাৎ প্রান এবং 'দ' কার অর্থাৎ অগ্নি এই উভ্যের সংযোগে নাদের উৎপত্তি হয়। সংগীতের সম্বন্ধ আওয়াজের সহিত। এই আওয়াজ তুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতি সংগীত উপযোগী এবং দিতীয়টি সংগীতের অনুপ্যোগী। প্রথমোক্ত অর্থাৎ সংগীতের উপযোগী আওয়াজকেই নাদ্ বলা হয়।

নাদের তিন প্রকার অবস্থা আছে যথা: —রূপভেদ, জ্বাতিভেদ এবং উচ্চনীচতা ভেদ।

#### ॥ नार्फित क्रशेरखम् ॥

একই নাদ অনুক্রস্বরে অথবা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা যায়। 'সা' এই স্বরটিকে আস্তে কিংবা জোরে উভয় প্রকারেই গাওয়া যায়। নাদের এইরূপ প্রকার-ভেদকে নাদের রূপভেদ অথবা বড় হওয়া এবং স্থোট হওয়া বলা হর।

#### ।। নাদের জাতিভেদ।।

নাদের জাতির সাহায়ে আমরা উহা মনুয় কণ্ঠ নিঃস্ত অথবা বাগুযন্ত্র হইতে উভ্ত তাহা নাদের উৎপত্তি স্থল না দেখিয়াই বুঝিতে পারি।

#### ॥ नारतत्र উচ্চनीहजारकत्।।

নাদের উচ্চনীচতার সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর পাইয়া থাকি। উপরোক্ত উচ্চনীচতা মৃহুতের আন্দোলনের উপর নির্ভর করে। আন্দোলন যত অধিক হইবে স্বর তত উঁচু হইবে, আন্দোলন যত কম হইবে স্বর তত নীচু হইবে।

#### ॥ শ্রুতি, স্বরু ও সপ্তক ॥

শ্রুতি কাহাকে বলে ?

নিভ্যং গীভোপধোগিইমভিজেন্ত্রনপূতে। লক্ষ্যেপ্রোক্তং স্থপর্যাপ্তং সংগীতশ্রুভিলক্ষণমু।।

'অভিনব রাগ-মঞ্চরী'

অর্থাৎ সংগীত উপযোগী যে ধ্বনিতরক্ষ তাহাদের পরস্পারের পার্থক্যসহ স্পষ্ট শ্রুত হয় তাহাকে শ্রুতি বলা হয়।

#### ॥ चत्र ॥

সংগতি উপযোগী শ্রুতিমর্ব অভিয়াজকে স্বর বলে। প্রাচীন এবং আধুনিক সংগীত গ্রন্থকারগণ 'সা' হইতে 'সা' পর্যান্ত মোট ২২টি শ্রুতি মানিয়া লইয়া উক্ত শ্রুতির বিভিন্ন স্থানে ৭টি শুদ্ধস্বর এবং ৫টি বিকৃতস্বরের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। ৭টি শ্রুত্ধর যথাক্রেমে বড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, বৈবত, নিষান এই নামেলিখিত ও পঠিত হয়। ২টি শুদ্ধস্ববের শ্রুতি সংখ্যা নিদ্ধারণের জন্ম প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়। লইয়াড়েন।

## हजून्हजून्हजूरेन्ह्रव सङ् खनधामशक्षमाः। एव दच नियानगानादतो जिल्लो स्थर्चेटसवटको॥

মর্থাৎ ষড়জ, মধাম ও পঞ্চন এই জিনটে ব্যারের চারিটি করিয়া, নিবাদ এবং গারুবেরর ত্ইট করিয়া ও বাবত এবং ধৈনতের দিকে তিনটি করিয়া শ্রুতি আছে।

শুক্রবরের এই ভিসংখা বিষয়ে প্রাচান, মব্যকালান এনং সাধ্নিক প্রকারণণ একনত হইলেও প্রাচান এবং মব্যকালান প্রকারণণ প্রত্যেক বরকে উহার অন্তিম প্রভির উপর বড়জ, দপ্তম প্রভির উপর ঝবত, নবম প্রভির উপর গালার, এরোপন প্রভির উপর মধাম, দপ্তদল প্রভির উপর প্রথম, বিংশাত প্রভির উপর ধৈনত এবং দ্বাবিংশতি প্রভির উপর নিষাদ অবস্থিত। আবুনিক প্রস্থমারের মতে প্রথম প্রভির উপর বড়জ, প্রথম প্রভির উপর ঝ্যত, অন্তম প্রভির উপর গান্ধার, দশম প্রভির উপর মধ্যম, চতুর্দিশ প্রভির উপর পর্যান, অস্তাদশ প্রভির উপর ধৈবত এবং একবিংশতি প্রভির উপর বিষাদ অবস্থিত।

#### ॥ मख्य ॥

#### সপ্তক কাহাকে বলে ?

'সা' হইতে 'নি' পর্যান্ত ৭টি গুরুত্বর ক্রুমানুসারে লিখিত অথবা সংগীতে ব্যবহাত হইলে উহাকে 'সপ্তক' বলা হয়।

#### নাদ্স্থাৰ কাহাকে বলে

উচ্চনীচতা অনুসারে নাদের তিনটি স্থান মানা হয়, যথা — মন্দ্র, মধ্য এবং তার। এই তিনটি স্থানকেই নাদস্থান বলা হয়। উপরোক্ত তিনটি নাদস্থানে এক একটি স্থারসপ্তক মানিয়া লইয়া উহাদিগকে 'মন্দ্রস্বরসপ্তক', 'মধ্যস্বরসপ্তক' এবং 'তার্স্বরসপ্তক' বলিয়া অভিহিত্ত করা হইয়াছে।

,অভিনবরাগমঞ্জরী'তে সপ্তকে স্বরস্থান নির্ণয়ের সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে, যথাঃ—

## প্রথমং সপ্তকং মক্রং দিতারাং নধ্যমং শ্মৃতম্। ভূতীয়ং তারসংজ্ঞাদেবং স্থানত্তরম্ মতম্॥

অর্থাৎ প্রথম সপ্তককে মন্দ্রসপ্তক, দ্বিতীয় সপ্তককে মধ্যসপ্তক এবং ভৃতীয় সপ্তককে তারসপ্তক বলা হয়। এই প্রকারে তিনটি সপ্তককে মানা হয়।

মন্দ্রসপ্তকের স্বরের উচ্চারণে হাদয়ে, মধ্যসপ্তক স্বরের উচ্চারণে কণ্ঠে এবং তারসপ্তক স্বরের উচ্চারণে তালুতে বিশেষ জোর লাগে।

মন্দ্রসপ্তক -- বে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্যসপ্তকের স্বরের দ্বিগুণ নীচে হয়ু তাহাকে মন্দ্রসপ্তক বলে।

মধ্যসপ্তক —যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মন্দ্রসপ্তকের স্বরের দ্বিগুণ উচ্চে হয় তাহাকে মধ্যসপ্তক বলা হয়।

তারসপ্তক—যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্যসপ্তকের স্বরের দ্বিগুণ উত্তে হ**ং** তাহাকে তারসপ্তক ব্লা হয়। সাধারণত: আনবা যে আওয়াজে কথাবার্তা বলি তাহাকে ভিতি করিয়া একটি সপ্তক রচনা করিলে তাহাকে মধ্যসপ্তক বলা যায়। মধ্যসপ্তকের স্বরের কোনও সাংকেতিক চিচ্ছ নাই কিন্তু যথাক্রমে নিম্ম এবং উপরে বিন্দু চিন্তের দারা মন্দ্র এবং তার-স্থান স্ফুচিত হয়, যথা:—

মক্র প্র নি এবং তার সারে গ।

। ভাত এবং কোনলম্ম ক্যটি।।

শুক্ষর অর্থা- 'দা রে গ ম প ধ নি'র মধ্যে 'দা' এবং 'প'
এই ত্ইটি স্বর রূপান্তরিত হয় না, কাজেই উহাদিগকে অচলস্বর
বলা হয়। কিন্তুরে গ ম ধ এবং নি এই পাঁচটি স্বর রূপান্তরিত
হইতে পারে এবং উহাদিগকে দচলস্বর বলা হয়। স্বরকে কথঞিং
নিমে নামাইলে উহাকে কোমল এবং কথঞিং উর্দ্ধে উঠাইলে উহাকে
তার্ম্বর বলা হয়। এই প্রকার যদি রে গ ধ এবং নি এই চারটি
শুক্ষরকে কথঞিং নীচে নামান হয় তবে উহাদিগকে কোমল
'রে গ ধ নি' বলা হয়। উক্ত কোমল অবস্থা হইতে কতটা
উপরে উঠাইলে উহাদিগকে তার অথবা শুক্ষ 'রে গ ধ নি' বলা
হয়। শুক্ষ 'ম'কে কোমল 'ম' বলা যাইতে পারে এবং উহাকে তীর
করিতে হইলে কথঞিং উপরে উগাইয়া এরপ করা যায়। অতএব
আমাদের দংগীতে পাঁচটি তারিম্বর যথা—রে গ ম ধ নি এবং পাঁচটি
কামলস্বর যথা—রে গ ম ধ নি আছে। ইংরাজীতে কোমলস্বরকে Flat Note এবং তারস্বরকে Sharp Note বলা হয়।

## । ভিজ এবং বিকৃতম্বর কাহাকে খলে ॥

সপ্তকের অন্তর্গত ৭টি স্বরকে শুদ্ধস্বর বলা হয়। তদ্মধ্যে 'রে প্র ম-ধ এবং নি' এই পাঁচটি স্বরকে রূপাস্তরিত করা হইলে কোমল রে গ ধ নি এবং ভীত্র ম হয়। উহাদিপকে বিকৃতস্বর বলা হয়।

#### সংগীতদৰ্শিকা

2005

উপরোক্ত উদাহরণে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শুদ্ধস্বরকে তাহার নিয়মিত স্থান হইতে উচু কিংবা নীচু করিলে উহা বিকৃত-স্বরে পরিণত হয়।

রে গধ নি এবং ম এই পাঁচটি স্বর বিকৃত হইলে উহাদিগকে যথাক্রমে কোমল রে গধ নি এবং তীব্র ম বলা হয়। উপরোক্ত বর্ণনায় ইহাই প্রতিপন্ধ হয় যে সপ্তকের অন্তর্গত মোট ১২টি স্বর আছে যথা:—সা রে রে গু গ ম ম প ধ ধ নি নি। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে কোমল এবং বিকৃতস্বরের সাংকেতিক চিক্ত যথাক্রমে '—' এবং '।' মানা হয়। শুদ্ধ 'ম'কে কোমল 'ম' বলা হয় কাজেই কোমল 'ম' লিখিতে হইলে উপরোক্ত কোমল চিক্তের প্রয়োজন নাই।

ইদানীং হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি অনুসারে গুদ্ধ এবং বিকৃত-স্বরের শ্রুতি স্থানের পরিচয় নিম্নলিখিত রূপে দেওয়া যায়।

#### শ্রতির নং—

| 2          | সা        | শুদ্ধ           | অবিকৃত (অচল                  | ) 40 4 |
|------------|-----------|-----------------|------------------------------|--------|
| ٩          | ব্রে      | . কোমল          | বিকৃত                        | 1 1    |
| œ          | ব্লে      | শুদ্ধ (তীব্ৰ)   | <b>অ</b> বিকৃত্              |        |
| 9          | গ         | কোমল            | বিকৃত                        | 100 10 |
| ь          | গ         | শুদ্ধ (তীব্ৰ)   | অবিকৃত                       | 1000   |
| 20         | ম         | শুদ্ধ (কোমল)    | অবিকৃত                       | 0017   |
| 25         | ম্        | (তীব্ৰ)         | বিকৃত                        | 六      |
| 58         | 위         | শুদ্            | OI FIND                      | 1      |
| ১৬         | ধ         | কোমল            | STATE OF EDUCATION           |        |
| 56-        | स         | ্ শুদ্ধ (তীব্ৰ) | মান্ত অবিক্রম্ব<br>অবিক্রম্ব | 1      |
| ২০         | <u>নি</u> | কোমল            | বিকৃত 🐺                      | 1      |
| 1.5 2 Page | নি        | শুদ্ধ (তীব্ৰ)   | ত অবিক্রড                    | 1 3    |
| - L. A     | সা        | শুদ্ধ           | অবিকৃত (আচৰ                  | ) 10°  |
| 1          |           |                 | Con of West                  |        |
|            |           |                 |                              |        |

#### ॥ शिहे ॥

নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর এবং স্বর হইতে ঠাটের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে সপ্তকে শুদ্ধ এবং বিকৃত-স্বর মোট ১২টি আছে। সপ্তকের হান্তর্গত উক্ত ১০টি স্বর হইতেই ঠাট উৎপন্ন হইয়াছে।

#### ॥ ঠাট কাহাকে বলে॥

স্বর-সমূহের যে বিশিষ্ট রচনা রাগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ তাহাকে ঠাট বলে। সংস্কৃত গ্রন্থকার ঠাটের নিমোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন:—

## মেল: স্বরসমূহঃ স্যাজাগব্যঞ্জন শক্তিমান্।

অর্থাৎ মেল অথবা চাট স্বর-সমূহের বিশেষ রচনা যাহা রাগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ।

্রপ্রাচীন গ্রন্থকারের মতে সপ্তকের ১২টি স্বর হইতে মোট ৭২<mark>টি ই</mark>ঠাট উৎপন্ন হইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ন্যাংকটমখীই সর্বপ্রথম উপরোক্ত ৭২টি ঠাট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। উপরোক্ত ৭২টি ঠাট হইতে হিন্দুস্থানী সংগীতে ১০টি ঠাট মানা হয় যথা:—কল্যাণ ঠাট, বিলাবিল ঠাট, খনাজ ঠাট, ভৈরব ঠাট, পূর্বী ঠাট, মারবা ঠাট, কাফী ঠাট, আসাবরী ঠাট, ভৈরবী ঠাট এবং ভোড়ী ঠাট।

## ॥ ঠাট সম্বন্ধে কভিপয় জ্ঞান্তব্য বিষয়॥

:। ঠাটে সব সময়ই ৮টি ধর থাকিবে। যথাঃ—সা রে গ পাধ নি সা।

- ু । গ্রেষ্টের অন্তর্গত ৮টি স্বর সারে গ্রুপ্ধ নি সা এই নাম এবং ক্রমানুসারে হইবে।
  - । ঠাটে অনরোহের আবশ্যকতা নাই।
  - ৭। ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন নাই।
- া কোনও ঠাট উচা হইতে উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের নামে পরিচিত হয়। যথা:- তৈরব ঠাট হইতে তৈরব, কালিংগ্ডা, রামকলী প্রভতি রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে তৈরব ঠাট তৈরব রাগের নামে পরিচিত।

বর্ণ—গানের প্রভাক্ষ ক্রিয়াকে বর্ণ বলে। বর্ণ ৪ প্রকার যথা:— স্থায়ী, আরোহী অবরোহী এবং সঞ্চারী।

গানক্রিয়োচাতেবর্ণ: স চতুর্ধা নিরূপিত:।
ত্থায্যারোজ্বরোজী চ সঞ্চারীত্যর্থ লক্ষণম্।।
—অভিনব-রাগমঞ্জরী।

স্থায়ীবর্ণ — গান্ত-লাগোর সময় কোনত স্থারকে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে উহাকে ভায়ী র্প বলা হয়। যথা: — সা সা সা, রে রে রে ইত্যাদি।

আরোহীবর্ণ নিমের হুর চইন্তে ক্রমান্তসারে উপরের স্বর প্রয়োগ করিলে সেই স্বর-সমূহকে আরোহী-র্ণ বলা হয়। যথা:—সারে গম প ধ নি।

অবরে:হাবর্গ- উপরের স্বর হইতে ক্রমান্ত্রসারে নিমের স্বর প্রায়োগ করিলে সেই স্বর-সম্হকে অবরোহীবর্গ নলা হয়। যথা:—নি ধ প ম গ রে সা। সঞ্চারীবণ'— স্থায়ী, আরোহী এবং অনরোহী এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে সঞ্চারীবর্ণ বলা হয়। যথাঃ— রে রে গ ম গ রে সা।

অলক্ষার- বিশিষ্ট বর্ণ সন্ধ্রিলংকার্ম প্রচক্ষতে

নিয়মিত বর্ণ সমূহকে অক্সার বলা হয়। যথা: সারে গ, রে গ ম, সা ম, রে প, সা প, রে ধ, গ নি ইত্যাদি।

#### রাগ

# যোইয়ং ধ্বনির্বিশেন্ত স্বরবর্গ বিভূষিতঃ। রঞ্জকো ধ্বনচিত্তাণাং স রাগঃ কথিতে। বুধৈ:॥

--- সংগীত-রত্মকর।

অর্থাৎ—রাগ ধ্বনির একটি বিশিষ্ট রচনা যাহা স্বর এবং বর্ণের দ্বারা সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়া জনচিত্ত মুগ্ধ করে।

## ॥ রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতন্য বিষয় ॥

- ১। রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়।
- ২। রাগে ৭টি, ৬টি কিংবা ৫টি স্বর থাকিবে।
- ৩। রাগে আরেগহ এবং অবরোহ উভয়ই আছে।
- ৪। কোনও রাগে ম এবং প এই ছুইটি স্বর একই সময়ে বর্জিত হয় না।
  - ে। রাগ সর্বদাই রঞ্জকতা পূর্ণ হইবে।
- ৬। সাধারণতঃ রাগে একই স্বরের ছুই রূপ অর্থাৎ কোমল এবং তীত্র পরপর ব্যবহার করা হয় না কিন্তু কোন কোন রাগে

ঐ প্রকার ব্যবহার দেখা যায়, যথা:—

কেলার—সাম, মঁপ ধ প।

ললিত— নি ব্রেগ ম মঁম।

বেহাগ—প মুঁম গুনি সা।

৭। রাগ নিজের নামে পরিচিত।

# ॥ রাগের জাতি ॥

কোনও রাগে আরোহ এবং অবরোহ ব্যবহৃত স্বর সংখ্যা অনুসারে রাগের জাতি নির্ণীত হয়। সাধারণতঃ রাগ তিন জাতীয় যথা—উড়ব অর্থাৎ ৫ স্বর বিশিষ্ট, ষাড়ব অর্থাৎ ৬ স্বর বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ অর্থাৎ ৭ স্বর বিশিষ্ট কিন্তু আরোহের এবং অবরোহের স্বর সংখ্যানুপাতে। রাগ নয় প্রকার যথা—

| আরোহ        | <b>অবরোহ</b>   |
|-------------|----------------|
| ১। সম্পূর্ণ | प्रम्पूर्व     |
| ₹1 - n ·    | <b>যা</b> ড়ব  |
|             | <b>উ</b> ড়ব   |
| ©   ",      | मम्भू व        |
| ৪ ৷ - ষাড়ব | · ·            |
| @ 1 22      | ষাভূব          |
| ৬ ৷ ,,      | <b>উ</b> ড়ব   |
|             | . সম্পূর্ণ     |
| •           | , শাড়ব        |
| p.   22 '   | ভূড়ব<br>ভূড়ব |
| ৯। ,,       |                |

আশ্রেরাগ—-যে রাগ অত্য রাগকে আশ্রুত দেয় ভাহাকে আশ্রুরাগ বলে।

হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতিতে যে কোনও ঠাট ঐ ঠাট হইতে উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের নামে পরিচিত হয়। ঠাটবাচক উক্ত রাগকে আশ্রয়রাগ বলা হয়। যথা—সাবে গ ম প ধু নি সা। এই স্বর-সমন্বয় হইতে ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইলেও ভৈরবরাগের নামেই ঠাটটা ভৈরব ঠাট বলিয়া পরিচিত। ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন অন্যান্ত রাগ গাহিবার সময় উহাতে ভৈরবরাগের ছায়া কিংবা রূপ কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। কাজেই ভৈরবরাগ ঐ সকল রাগের আশ্রয়রাগ।

# ।। হিন্দুস্থানা-পদ্ধতির ১০টি ঠাট ॥

51 গ ম প ধ নি বিল ল- সা ব্রে গ ম 5 1 কল্যাণ-স রে 와 নি সাা খমাজ--সা ব্লে 5 য 와 নি সা 8 1 ভৈরব— সা নি 5 রে ম 9 সা। @ 1 সা বে 5 ম 9 ধ नि 311 মারবা— গ য 61 সা রে 위 লি সা ৷ কাফী---91 케 ব্রে 5 ম্ 9 নি সা ৷ আসাবরী-- সা b- | ্বে গ নি ম্ প म। ভৈৰবী--- সা রে 5 9 নি ম ধ সা। তোড়ী— মপ্ধ 501 স রে 5 নি সা ।

# ॥ वामी, अचामी, व्यञ्जवामी এवर विवामीसत ॥

বাদীস্বর—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমূহের মধ্যে যে স্বরটি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বাদীস্বর বলে। বাদীস্বরের সাহায্যে রাগ-বিশেষের রূপ পরিস্ফুট হয় এবং রাগের
মোটামুটি সময়ও নির্ণিয় করা যায়। উদাহরণ—ভৈত্বরাগে ধ্র্বাদীস্বর।

সম্বাদীস্থর—কোনও রাগে ব্যবহৃত শ্বর-সমূহের মধ্যে যে স্বরটি বাদীস্বরের অপেক্ষা কম কিন্তু অন্তান্ত স্বরের অপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে সম্বাদীস্থর বলা হয়। উদাহরণ—ভৈরবরাগে রে সম্বাদী।

তাকুরাদীম্বর— কোনও রাগে বাদী এবং সম্বাদীম্বর ভিন্ন অন্ত যেসব স্বর ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে অনুবাদীম্বর বলে। উদাহরণ—ভৈরবরাগে গ, ম, প, নি প্রভৃতি অনুবাদীম্বর।

বিবাদীস্থর—যে স্বর কোনও রাগের নিয়মিত স্বর নহে এবং যাঠার প্রয়োগ ঐ রাগের শুদ্ধতা নষ্ট হয় তাহাকে বিবাদীস্বর বলে। বিবাদীস্থর সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

- (১) প্রত্যেক রাগেই একাধিক বিবাদীস্বর আছে। ভৈরব-রাগে রে, গু, ম, ধ এবং নি এই পাঁচটি বিবাদীস্বর।
- (২) মাধুর্য বৃদ্ধির জন্ম কোনও কোনও রাগে কেবল মাত্র একটি বিবাদীস্থর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথ: - ভৈরবরাগে <u>নি</u>।

তান এবং তোড়া—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর-সমূহের বিভিন্ন রচনাকে ক্রত গতিতে গাওয়া হইলে উহাকে তান এবং যন্ত্রে ক্রত গতিতে বাজান হইলে উহাকে তোড়া বন্ধা হয়। তান কিংবা ভোড়া বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, যথা— ঠায়, তৃগুণ, চৌগুণ, আইগুণ ইত্যাদি।

ঠায় -- গানের কিংবা বাজনার সমান লয়ের ভান কিংবা ভোড়াকে বরাবর-ভান অথবা বরাবর-ভোড়া বলা হয়।

পুঞ্জণ—বিলম্বিত লয়ের ছগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে তুগুণ-তান এবং ছগুণ-তোড়া বলা হয়।

চৌগুণ—বিলম্বিত লয়ের চৌগুণ গতির তান কিংবা ভোড়াকে চৌগুণ-তান ও চৌগুণ-তোড়া বলা হয়।

আটগুণ—বিলম্বিত লয়ের আটগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে আটগুণ তোড়া বলা হয়।

শুরভান ও ভোড়া— যে তান ও তোড়ায় স্বরসমূহ আরোহ এবং অবরোহের ক্রমায়সারে ব্যবহৃত হয় তাহাকে শুদ্ধতান বলে যথা – সারে গম পুধ নি সা; সানিধ পুম গুরে সা।

কুটভান ও ভোড়া—যে তান এবং ভোড়ায় স্বরসমূহ ক্রমানুসারে হয় না যথা—সা রে গ রে মূপ মূগ ইত্যাদি।

মিশ্রতান ও তোড়া—শুদ্ধ এবং কৃটতান ও তোড়ার মিশ্রণকে মিশ্রতান ও মিশ্রতোড়া বলা হয় যথা—

ग्म भ नि मा दि मा नि ४ भ म भ म ग ई छा। पि।

স্বরমালিকা—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহকে তালবদ্ধ করিয়া গাওয়াকে স্বরমালিকা বলা হয়। স্বরমালিকা রাগ বিশেষের স্বরূপ প্রকাশ করে। উহা স্থায়ী এবং অন্তরা এই ছই ভাগে বিভক্ত।

লকণ্মী ভ — যে গানে কোন রাগ বিশেষের স্বর, জাতি, গাহিবার সময়, বাদী, সম্বাদী প্রভৃতি বর্ণনা করা হয় তাহাকে লক্ষণগীত বলা হয়।

পকড় যে অল্প সংখ্যক স্বরসমন্ত্র কোন রাগকে চিনিতে সাহায্য করে তাহাকে পকড় বলা হয়, যথা—ম, গ্রু, সা রে সা, ধু নি সারে নি সা "ভৈরবী।

ব্রাপর — আরোহে এবং অবরোহের সময় কোনও বিশেষ স্বর পর্যন্ত ঘাইয়া পূববতী স্বরে ফিরিরা আসিয়া পুনরায় উক্ত বিশেষ স্বরের পরবতী স্বরে ঘাইলে পূর্বোক্ত বিশেষ স্বরকে বক্রস্বর বলে।

যথা—আরোহে ম প ধ নি ধ সা এখানে 'নি' বক্রস্বর। অবরোহে প ম গ রে গ সা এখানে 'রে' বক্রস্বর।

গনক -কম্পনযুক্ত গুরুগম্ভীর স্বরোচ্চারণকে গমক বলা হয়, যথা---সাSSS, রেSSSইত্যাদি।

মীড়—আরোহে কিংবা অবরোহে অন্তর্বর্তী স্বরগুলিকে মুছ্
মধুর স্পর্শ করিয়া স্বর হইতে স্বরান্তরে যাওয়াকে মীড় বলা হয়,
যথা—সা ধ নি প, সা প ধ ম ইত্যাদি।

স্থৃত একপ্রকার মীড়, গানে এবং সেতারে যে-প্রকারের মীড়ের প্রয়োগ করা হয় সারেঙ্গী, সরোদ প্রভৃতি যত্ত্বে সেইরূপ স্থাতের প্রয়োগ করা হয়।

কণ কোনও প্রধান স্বর উচ্চারণ করিবার সময় পূর্ব এবং পরবর্তী স্বরগুলিকে ট্রহ স্পর্ম করা হইলে ঐরপ স্বরকে কণ, ভূষিকা কিংবা স্পর্শস্বর (Grace note) বলা হয়,

नि भ,

্যথা – ধ, ধ ইত্যাদি। এখানে নি এবং ম স্পর্শস্বর।

পুকার -বিভিন্ন সপ্তকের অন্তর্গত এক কিংবা একাধিক স্বরোচচারণকে পুকার বলে, যথা—সাঁ সাঁ, রেরেরেরেরে, মঁগরে সা
ম গরে সাইত্যাদি।

জালাপ—আলাপ গান বা গানের বিস্তার। উহা আকারের সাহায়ে কিংবা ন, না, ন, রী, রে, ন, তোঁ, নোঁ, নালে, নেনেরী, তনানা প্রভৃতি শক্দের সাহায়ে গাওয়া হয়। আলাপ রাগ-বিশেষের স্বরূপ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে। আলাপ চার ভাগে বিভক্ত— স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। প্রাচীনকালে উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাগগুলিকে ধাতু বলা হইত।

মুচ্ছ না - মন্দ্র, মধ্য অথবা তার স্থানে সপ্তকের অন্তর্গত যে কোনও স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমানুসারে পরবর্তী স্থানের অনুরূপ ধরের সাহাব্যে আরোহণ, অনুরোহণ দেখান হইলে উহাকে মূচ্ছ না বলা হয়, যথা —

- (১) সারেগমপধ্নিসা সানিধপমগ্রে সা।
- (২) নিসারে গমপধনি নিধপমগরে সানি।

সংগীতদনিক। ৩১

প্রাম – সপ্তকের প্রত্যেকটি স্বরকেই গ্রাম বলা যাইতে পারে কিন্তু ত্রোব্যে তিনটি গ্রামই প্রধান যথা – বৃড়জ্গ্রাম' গান্ধারগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম। ইহা মূর্চ্ছনার ভিত্তি অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ।

জাশ— তুই বা ততোধিক স্বর একসঙ্গে উচ্চারণ করা হইলে ভাহাকে আল বলে, যথা মপ ধুল মপ রেগম গ্রন্থ, মপ্ধনি প্ধনিসাইত্যাদি।

গিটকারী—গিটকারী একটি হিন্দী শব্দ। গিট অর্থাৎ শীঘ্র।
স্বরসমূহকে আশ সহকারে ক্রন্ত গতিতে গাইলে কিংবা বাজাইলে
উহাকে গিটকারী বলে গিটকারী ছই প্রকার সাধারণ গিটকারী
এবং সগমক গিটকারী।

ক শান — একই স্বর পুনঃ পুনঃ কম্পনের সহিত উচ্চারণ করিলে উহাকে কম্পন বলে, যথা – সাসাসা, রেরেরে ইত্যাদি।

বাঁট বাঁট বাট বাটন শালের অপজংশ। এখানে শব্দাট গানের ভাগ' এই অর্থে ব্যবজ্ঞত হইয়াতে। গানের কথাগুলিকে রাগের শুদ্ধতা রক্ষা করিয়া দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চেগুণ ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে গাওয়াকে বাঁট বলে।

# ॥ ছয় রাগ ও ছত্তিশ রাগিনী ॥

প্রাচীনকালে প্রধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণ মানিয়া লইয়া অবশিষ্ট রাগগুলিকে উহাদের পুত্র-কন্সা বলিয়া ধরা হইত। স্বাধুনিক সংগীত-শান্তে রাগিণী বলিয়া কোনও কথা নাই। বর্তমান মতে ভৈরব এবং ভৈরবী উভয়ই 'রাগ' বলিয়া বিবেচিত হয়। ছয় রাগ—

ভৈরবো মালকোশশ্চ ছিলোলো দীপকন্তথা। শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ যড়েভে পুরুষা: মৃতা:।।

অর্থাৎ ভৈরব, মালকৌশ, হিন্দোল, দীপক, জ্রী ও মেঘ এই ছয়টি রাগ পুরুষ।

ছত্রিশ রাগিনী—উপরোক্ত প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া পত্নী ধরিয়া মোট নিম্নলিখিত ছত্রিশটি রাগিনী মানা হইত যথা

## ॥ রাগ ॥

। वाशिना।

- ১। ভৈরব—ভৈরবী রামকলী, বঙ্গালী, কলীঙ্গা, মঙ্গলিকা ও সিন্ধু।
- ২। মালকোশ—কোশিকী, টঙ্কা, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও গুর্জ্বরী।
- হিন্দোল পুরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুতা ও

  দেশকার।
- ৪। দীপক অথবা পঞ্চম—ললিতা, শোভনী, কামোদী, কেদারী, কল্যাণী ও ভূপালী।
- ে। জ্রী-ধনাঞ্জী, ত্রিবর্ণী, মালবী, গোরী, জয়তঞ্জী ও মালবঞ্জী।
- ৬। মেঘ –মল্লারী, সোরিটী, দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও বভহংসিকা।

প্রাচীনকালে দাধারণতঃ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রাগ গাওয়া হইত, যথা—

> গ্রীত্মে—দীপক হেমন্তে—মালকোঁশ বর্ষায়—মেঘ ় শীতে —শ্রী শরতে —ভৈরব বসন্তে—হিন্দোল।

প্রত্যেক রাগ সম্বন্ধেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাতব্য-—ঠাট, আরোহ, অবরোহ, পকড়, জ্ঞাতি, কি কি শ্বর লাগে, নাদী, সম্বাদী, সময়, পূর্বরাগ অথবা উত্তররাগ, বৈশিষ্ট্য, আলাপের প্রণালী।

## ॥ রাগ ইমন ॥

- ১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- থারোহ—সারে গ্রন্থ, দি সা।
   অবরোহ—সানি ধ্রুপ মুগ্রে সা।
- ৩। পকড়—নি রে গ রে, সা, প ম গ, রে, সা।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৫। এই রাগে ম তীত্র এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
- ঙ। বাদী--গ।
- १। मञ्चानौ नि।
- ৮। সময়—রাত্রির প্রথম প্রহর।
- ১। ইহা পূর্বরাগ।
- ১০। আমার খ্য্রো নামে একজন প্রদিদ্ধ গায়ক ইমন-রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহার করিয়া উহাকে ইমন-কল্যাণ নামে অভিহিত্ত করিয়াছেন।
  - ১১। আলাপ—
    - (क) নিরেগরেগ, মগ, পমগ, পরে, নিরে গরে, নিরেসা।

#### তান :—

- ১। नित्व शत्र मामा नित्व श्रम श्रीम शत्र मामा।
- २। जमं अध निध अमं ज्ञात जमं अध अ- ।
- ত। নিরে গুরে গুম, গুম ধুম, ধুনি, ধুনি, সাঁও ।
- 8। নিরে গ্রম, রেগ মুপ, গ্রম প্রধ, মুপ ধনি সানি ধুপ মুগ রেসা।
- ৬। সানি ধপ মৃগ রেসা পুষ গ্রম পুষ মৃপ নিধ পুষ গুরে সা— ।

- ৭। নিরে গ্রম প্র মপ, গ্রম প্রধ নিপ ধনি, প্রধ নিদা রেনি সারি সানি ধ্রপ মগ রেসা ।
- ৯। নিরেগরে সাৎনিরে <u>গমপম গ্রেসা—,</u> নিরেগম

প্ধनिमा निक्षम ग्राज्यामा ।

মধপমগরেকা—

১০ ৷ সারেসাগরেসা,রেগ রেমগরে,গ্রমগপ মৃগ,মপ্রমধপ্র,
প্রধ্,পনিধপ,ধনি ধুসানিধ,নিসানিরে সানিসারেসাগরেসা
নিরেসানি,ধুসানিধ পনিধপ,মুধপুর, গ্রমপ্রনিসানিধ

## ।। রাগ বিলাবল ॥

- ১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি, সা। অব্রোহ—সানিধ, পমগ, রে সা।
- ৩। পকড--গরে, গপ, ধ, নিসা।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ে। এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ।
- ভ। বাদী-ধ।
- ৭। সম্বাদী-গ
- ৮। সময়-প্রাতঃকাল।
- ৯। ইহা উত্তর রাগ।
- ১০। (ক) কল্যাণ রাগের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে প্রাতঃকালীন কল্যাণ রাগ বলা হয়।
  - (খ) এই রাগে আরোহে নিষাদ এবং অবরোহে গ বক্ত।
  - (গ) বিলাবল রাগে আরোহে মধ্যম বর্জন করিয়া অবরোহে <u>নি'র</u> ঈষৎ প্রয়োগে আহৈলয়া বিলাবল রাগের স্মৃষ্টি হইয়াছে।
- ১১। (ক) আলাপ—সা, গ, রে, সা, নি্ধ্সা, প, মপ্মপ, মরেসা।

(খ) পপ, ধ, निर्मा, मां दंत्र मां, गं मं दंत्र मां, मार्द्र गंभे, भंगे मार्द्र मां।

তান:-

- া সারে গপ ধনি সানি ধপ মগ রেস। ।
- ২। গপ ধনি সারে সানি ধপ মগ রেসা ।
- ০। সারে গম গরে গপ ধনি ধপ মগ মরে ।
- ৪। সারে গপ ধনি সারে গরে সানি ধপ ধনি সানি ধপ মগ রেসা
- ে। ধনি ধপ মগ রেগ পধ নিসা ধনি সারে সানি ধপ মগ রেসা ।
- ৬। সারে গঁরে সানি ধপ গপ ধনি সারে গরে সানি ধপ মগ রেসা ।

- ৭। সারেগরে সাS,সারে গপমগ রেসা,সারে গপধনি
  সানিধপ মগরেসা ।
- ৮। সারেগপ ধনিসারে গরে সানি ধপ্মগ রে,গপ্ধ

  <u>নিধপ্ম গরেসা</u>
  ।
- সারেগমগরে,গম প্রমগরে,গপ্রপ্র মগরেগপ্র<u>নিধ্</u> প্রমগরে,গপ্রদি <u>সানির্ধপ্রনিসানি</u> র্পম্প,রেগপ্র নিসাধনিসারেগ রে <u>সানির্ধপ্রপ্রসা</u>।
- ১০। গগরেগগরেগগ <u>রেসা,ধধপধধপ ধধপমগ,রেসা</u> গ গ রে গ গ রে গ গ রেসানিধপমগরে সা—,সারেগপধপ, গপধনিসানি,ধনি সা রে গরেসানিধপ

# রাগ আহৈলয়া বিলাবল

- ১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ— সা, রে, গ রে, গ প, ধ, নি ধ, নি সা।
  অবরোহ সা নি ধ, প, ধ নি ধ প, ম গ, ম রে, সা।
- ত। পক্ড—ধ্নিধ্প, ধ্<mark>গমরেসা</mark>।
- ৪। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ।
- শ্বরে। ত্রাহ নি কোমল, ইহা ব্যতীত এই রাগের সকল
   শ্বরই শুদ্ধ।
- ৬। বাদী—ধ।
- १। जन्नामी-१।
- ৮। সময়—প্রাতঃকালের প্রথম প্রহর।
- ৯। উত্তর-রাগ
- ১০। (ক) এই রাগের আরোহে মধ্যম বর্জিত এবং অবরোহে নি ব্যবহার করা হয়।
  - (খ) এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে গ ব<u>ক</u>ে।
- ১১। আলাপ—
  - (ক) গপধনিধ, প, ধমগ মরে, গমপ, মগ, মরেসা।
  - (খ) পপ, ধনিধ, সা, সারে সা, পাপধনি ভারে গুরে সা।

#### রাগ খ্যাত

- ১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সা, গম, প, ধনি সা। অবরোহ—সানিধপ, মগ, রেসা।
- ৩। পকড়— নিধ, মপ, ধ, মগ।
- ৪। আরোহে—রে বর্জিত।
- ৫। জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।
- ৬। বাদী--গ।
- ৭। সম্বাদী--নি।
- ৮। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
- ৯। পূর্বরাগ।
- ১০। ইহা একটি জনপ্রিয় রাগ। এই রাগে বেশীর ভাগ খেয়াল এবং ঠুংরীই গাওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে গ্রুবপদের গান খুবই কম।
- ১১। আলাপ—
  - (ক) নি সাগমপগ, ম, নিধ, মপধ, মগ, প, মগরে সা।

তানঃ-

10

- ১। নিসা গ্রম প্রধ নিসা নিধ প্রম গরে সাসা।
- ২। গম পুখ নিধ নিধ পুম গ্রে সাগ মপ।
- ৩। মুগ মুপ ধুনি সানি সানি ধুপ মুগ বেসা।
- ৪। পধ নিসা ধনি সারে সানি সানি ধপ মগ।
- ৫। নিসা রেস। নিধ প্র গরে সানি সাগ মপ ধনি সারে সানি ধপ।
- ৬। সাগ মপ ধপ মগ গম পধ নিধ পম পধ
  নিসা রেসা নিধ ।
- 9। जाम अल मध প्रति धुना निर्देश मार्देश निर्मा Sम अंदेश मानि मार्देश मानि धुन मश दिना।

 ৮।
 নিসা
 গগ
 রেসা
 গম
 পপ
 মগ
 রেসা
 গম
 ধধ

 পম
 সারে
 সাৎ
 নিসা
 গম
 পধ
 নিসা
 গম
 পধ
 নিসা
 গম
 পধ

 নিসা
 গম
 পধ
 নিসা
 গম
 পধ
 নিসা
 গম
 পধ
 নিসা

 ১০।
 সাগ
 মপ
 ধপ
 মগ
 মপ
 নিসা
 রেসা
 নিসা

 ১০।
 সাগ
 মপ
 ধপ
 মগ
 মপ
 নিসা
 রেসা
 নিসা

निमा ग्रेम भ्रम ग्रेज मानि थ्रभ म्या जिमा।

# রাগ ভৈন্নব

- ১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারেগম, পধ্, নিসা। অবরোহ—সানিধু পমগ, রে, সা।
- ৩। প্রুড়—সা, গ, মপ, ধু, প, মগমরে, সা।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ে। এই রাগে রে এবং ধ কোমল এবং অত্যাত্য স্বর শুদ্ধ।
- ৬। বাদী—ধ।

- ৭। সম্বাদী--ব্র।
- ৮। সময়—উষাকাল।
- ৯। উত্তর রাগ।
- ১০। (ক) ভৈরব একটি অতি প্রাচীন এবং গন্তীর প্রকৃতির রাগ। এই রাগে বেশীর ভাগ আলাপ মন্ত্র এবং মধ্য সপ্তকে হইয়া থাকে।
  - (খ) এই রাগের রে ও ধু অতি কোমল এবং ঈষং আন্দোলিত
- ্গ) এই রাগে <u>নি</u> বিবাদীস্বর হইলেও কেহ কেহ সোন্দর্য তৃষ্টির জন্ম ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## ১১। আলাপ—

- (क) সা, ব্রে, ব্রে, সা, সা ধূ, নি ধু, প্, মূ পূ ধু, নি সা, গ ব্রে, ম গ ব্রে, ব্রে, সা।
- (খ) প প, ধ, নি সা, নি সা, সাধ, নি সা রে, সা, সার্গম প ম গ ম রে, রে, সা।

# তানঃ—

- ১। নিদা গম প্র নিদা নিধ পম গরে সাদা।
- ২। গ্ম প্র নিসা ধনি সানি ধপ মগ রেসা।
- ত। পৃধু নিসা ধুনি সারে সানি ধুপ মগ রেসা।

- ৪। ধুনি সারে সানি ধুপ মগ মপ ধুপ মগ।
- १
   নিসা
   গ্রম
   প্রধ্
   প্রম
   <th
- ৬। সানি সারে সানি ধুনি সানি ধুপ মগ মপ ধুনি সারে সানি ধুপ ধুপ মুপ মগ রেসা।
- ৭। নিসামর্গ রেসা,নিসা গমপম গরেসা—, নিসাগম প্রনিসা নিধপম গরেসা—।
- ৮। গ্রন্থ মপ্রম প্রমার বেদারিদা, বিদারেনি

  শারেনিদা রেরেদানি ধ্রম্ম রেদারিদা গ্র্মপ্র
- মপ্রনি ধ্পমগ রেসা,সগ মপ্রনি সানিধ্রপ মগরেসা, নিসাগম ।

# ১০ | নিসাগমপম,গম প্রপম,গমপ্র নিসানিধ্পম,গম

পধ্নিসারেসানিধ প্র,গমপ্ধ্নিসা গগরেসানিধ্পম,

গমপধ্নিসাগম প্ম গ রে সা নি ধ প মগরেসা,মশ্ব,পম,

युभ, निथ, मानि, दुवमां श्रम्भ भ म श द्वं मां मां निधुभमशद्वमामा।

# ॥ ज्ञान शूर्वी ॥

- ১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- আরোহ সা, রে গ, ম'প, ধু, নি সা।
   অবরোহ সা নি ধ প, ম, গ, রে সা।
- ৩। পকড়— নি, সাবে গ, ম গ, ম, গ, বে গ, বে সা।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ
- ৫। এই রাগেরে, ধু কোমল, উভয় মধ্যম এবং **অবশিষ্ঠ** স্বর শুদ্ধ।
- ৬। বাদী--গ
- १। সম্বাদী—নি
- ৮। সময়—দিবা অন্তিম প্রহর।
- ৯। পূর্ণ রাগ

১০। এই রাগে প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগ গাহিবার সময় দিবসের অন্তিম প্রহর বলিয়া ধার্য্য করা হইলেও দিন রাত্রির মিলনক্ষণ ইহা গাহিবার পক্ষে সর্কাপেক্ষা অনুকৃষ। এই জ্বন্য ইহাকে সন্ধি-প্রকাশ রাগও বলা হয়।

## ১১। আলাপ--

(ক) নি নি সারে গ, ম গ, রে গ, ম প ধ প, ম গ, নি নি

४ भ, मंग, मंग, द्वं ग द्वं मा।

(খ) ম গ, ম ধুম ধু সাঁ, নি রে সা, নি রে গ, ম গ ম গ, রে গ রে সাঁ।

#### তান:--

- ১। নিরেগম ধনি দানি ধুপ মগ রেসা।
- २। ग्रम भ्रम भ्रम ग्रम भ्रम ग्रम ग्रम
- ও। নিরে গগ, রে গ ম ম, গ ম প প, ম প ধুনি ধুপ ম গ রে সা।
- ৪। নিরে গরে, রে গ মগ, গম প ম, ধুনি সানি ধুপুমগরে সা।

- ৬। নিরে গ্রাস গরে, গ্রাপ্থ প্রা, ধনি রে গ রে দা,

  নিরে গরে দানি ধুপ মগ রে দা।
- १। नि द्व श में ध्विमानि ध्यमं श द्व मा नि द्व भ श द्व मा नि द्व भ देव मा नि ध्यमं श द्व मा ।
- อ । नि द्वि श में श में श द्वि श में श मे

# ১০। मि नि थ भ भ दि मा मा दि मा नि ध भ म भ दि मा नि दि मा नि दि भ में भ दि मा नि दि

#### ॥ त्राच माद्रामा ॥

- 🔰। এই রাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন।
- ২। আরোহ—সারে, গমধ, নিধসা। অবরোহ—সানিধ, মগ, রেসা।
- <mark>৩। পকড়--ধ্</mark>মগরে, গ্<sup>ম</sup>গরেসা।
- 8। জাতি—যাড়ব।
- এই রাগে রে কোমল, ম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্থর শুদ্ধ।
   এই রাগে 'প' বজিত।
- ৬। বাদী—রে

- ৭। সম্বাদী-ধ
- ৮। সময়-সূর্যাস্তকাল।
- ৯। পূর্বরাগ।
- ১০। ব্রেগ এবং ধ এই তিন স্বরের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এই রাগ সন্ধি প্রকাশ রাগ। ইহাকে পরমেল প্রবেশক রাগও বলা হয় কারণ এই রাগ গাহিবার পর কল্যাণ মেল হইতে উৎপন্ন ইমন, ভূপালী, কেদার প্রভৃতি রাগ গাওয়া হয়।

#### ১১। আলাপ—

- (क) সা, নিরে সা, নিরে নিধ্ মুধ, সা, রে, গরে, মুগরে, ধুমুগরে, নি, রে সা।
- (খ) মুগ, মুধুম, সা, নিরে সা, নিরে গমগরে সা, নিরে নিধ, মুধুমগ, মুধুসা।

তান:--

- ১। नि (त ग्रम धर्म ग (त गर्म ग (त मामा।
- २। नि (त शर्म ध्य मंग (त गर्म मंग (त्रा)
- ७। नि (ब ग्र सिनि स म ग (ब ग म स म ग।

```
৪। নি ব্রে গরে, গ্ম ধ্ম, ধ্নি ব্রেনি ধ্ম গ্রে।
```

८। निद्भ गद्भ, गम गद्भ, गम धम गद्भ,

গ্ম ধনি রেনি ধম গ্রে, গ্ম ধ্ম গ্রে সাসা।

৮। নিরেগম গরে,গম ধমগরে, গমধনি
।
ধমগরে, গমধনি রেনিধম গরেগম
।
ধমধম গরে সাসা।

১। ধ্ধমধ্মগরে সা, রেরে নিরে । নিধমগ্রে সা, নিরে গমধনি

়ে।, রেগমগ রেসানিরে নিধমগ ব্রে সা নি সা— ১০। গগরেগ গরেগগ রেসা,মম ।।। গমমগ মমগরে সা-,বধ মধ্ধম ধধম গ রে সা, নি নি ধনি নি ধ নি নিধম গরে সা — , রেরে নিরে রে নিরেরে নিধমগ রে সানি সা

#### ॥ রাগ কাফী ॥

- ১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারে গু, মপ, ধনি সা। অবরোহ—সানিধপ, মগু, রে সা।
- ৩। প্রুড়— সাসারে রে গুগুম ম, প।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ।

- গ্রন কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।
- ৬। বাদী-প
- ৭। সম্বাদী-সা
- ৮। সময়—রাত্রির ২য় প্রহর। কেহ কেহ ইহাকে সর্বকালীন রাগও বলিয়া থাকেন।
- ৯। পূর্ব রাগ।
- ১০। এই রাগে তীব্র গ এবং নি ও প্রয়োগ করা হয়। এই রাগের বৈশিষ্ট সা গুপ এই তিন স্বরের উপর নির্ভর করে।

#### ১১। আলাপ—

- (ক) সারে গু, রে, সা, নি্ধ্পু, সা, রে গুরে, মগুরে সা, রেপ, মপ্ধপ, মপ্গুরে, নিধ্পু,ধগ্রেসা।
- (খ) মপ্রনিদা, নিদা গুরে দা, মুণুরে দা,
  গুণুরে দা, রের রে দা নি, দা দা নিধ,
  নি নিধপ, ধ্রপ্ম, প্রম্ম মুগুরে,
  গুণুরে দা, দারে, রেগু, গুম, মপ,
  পুধ, ধুনি নি দা।

তান ঃ—

- ১। সারে গ্রম পধ নিসা নিধ পম গ্রে সাসা।
- ২। গ্রম পধ নিসা রেরে সানি ধপ মগু রেসা।
- সারে
   গ্রম
   পপ
   নগ্র্য
   রেগ
   মপ
   ধধ
   পম
   গ্রেগ

   সা
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
   ।
- 8। <u>নিধ পম গ্রম পধ নিদা</u> রেদা নিধ পম গ্রে দা—।
- ৫। নিধ প্রনি ধ্প, নিধ প্র গ্রে, গ্রম প্র নিধ প্র গ্রে সা—।
- ৬। প্রম প্রধ নিসা, ধনি সারে গ্রম গ্রে সানি ধ্রপ মগ্র রেসা।
- ৭। রেসা নিসা, ধনি সানি, পধ নিধ, মপ ধপ গ্রম পম গ্রের সাসা।

- ৮। রেরে সারে, রেসা, রেরে সানি ধনি সারে গ্রের সানি ধপ মগ্র রেসা।
- ১। সারে সানি ধপ মগু রেসা, নিসা রেগু মপ ধনি সারে গ্রম প্র গ্রেছ সানি ধপ মপ।
- ১০। নিসা নিরে সানি, ধনি ধনা নিধ, পধ পনি ধপ, মপ মধ পম, গ্রম গ্রপ মগ্র রেসা।

# ।। রাগ আসাবরী।।

- ১। এই রাগ আমাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সা, রেম প, ধ সা।
  —
  অবরোহ—সা নিধ, প, ম গ রে সা।
- ৩। পক্ড—রেমপ, নিধুপ।
- 8। আরোহে গুও নি বর্জিত।
- ৫। জাতি—ওড়ব সম্পূর্ণ।
- ঙ। বাদী--ধ্।

- ৭। সম্বাদী গ্ৰ
- ৮। সময়—প্রাতঃকাল।
- ্ঠ। উত্তর রাগ।
- ১০। এই রাগের বৈশিষ্টা পূপ ধূ এই তিন স্বরের উপর নির্ভর করে। কেহ কেহ কোমল বে ব্যবহার করিয়া এই রাগ গাহিয়া থাকেন কিন্তু শুদ্ধ রে যুক্ত আসাবরী রাগই অধিক প্রচলিত।
- ১১। আলাপ—
  - (ক) সা, সারে গ্রেমা, রেমগ্রেমা, রে নি্ধুপ্ম প্রুমা, রেম প্নিধুপ, ধ্ম প্রম প্রুমা, রেধুসা।
  - (খ) মপ্র ধ্র সার সারে গুরে সার রে মপ্মগুরে সার রেধ সার রে নি ধুপর মপ্র, সা।

#### তানঃ—

- ১। সারে মপ ধ্রপ মপ নিনি ধ্রপ মগু রেসা।
- ২। প্র প্র নিনি ধপ মনি ধপ মগু রেসা।

- ত। সানি ধুপ মগু রেসা রেম পুধু মপু সা—।
- 8। সারে গ্রে সারে গ্রে সানি ধুপ মগু রেসা।
- ৫। সারে মপ মগু রেসা, রেম পনি ধপ মপ,

  সানি ধুপ মগু রেসা।
- ৬। সারে মপ নিনি ধুপ মপ সাসা রেগু রেসা রেম পুপ মগু রেসা নিনি ধুপ মগু রেসা।
- ৭। সারেমপ ধ্প,মপ নিনিধ্প, মপসানি

  ধ্প,মপ রেরেসানি ধ্প,মপ গ্রেসানি

  ধ্প,মপ নিনি,ধপ মগ্রেসা রেমপপ।
- ७। मा त्रिमा म श्राम श्राम भ्राम भ्राम भ्राम श्राम श्

সারে গ্রেসাসা, সারে মপমগ্রেসা, সারে ম প নি নি ধ প ম গ রে সা, সারে ম প সা সা নিধপমগ্রেসা —, সারেমপসাসারেরে <u>শানিধপমগ্রে</u>দা দারেমপদাসারেগ রে সা নি ধ প ম প — । \_\_\_\_\_\_ मा मा नि थ, नि नि थ ल, ध्य ल म, ल ल म ग রে সা, পম গুরে সা —, নিধপম গুরে সা —, সানিধপমগ্রেসা, রেমপ্ধপমগ্ -, মপধনিধপধ পমপ-, রেমপসা 

# ॥ রাগ ভৈরবী॥

- ১। এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারে গুম, পুধ, নি সা। অবরোহ সানিধ, পুম, গুরে সা।
- ৩। প্ৰুড়-গুসারে সাধুনি, সারে নি সা।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৫। এই রাগে রে <u>গুধু নি</u> কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।
- ৬। বাদী-ম
- ৭। সন্থাদী—সা
- ৮। সময় প্রাতঃকাল।
- ৯। উত্তর রাগ।
- ১০। কেই কেই এই রাগকে সর্বকালীন রাগ বলিয়া মানিয়া থাকেন।
  এই রাগ মধুর ও জনপ্রিয়। কেই কেই এই রাগে শুদ্ধ রে
  এবং ভীত্র ম রাগের সোন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ম ব্যবহার করিয়া
  থাকেন। সা, গ্রু, ম, প এবং ধ্র এই শ্বর সমূহের উপর এই
  রাগের বৈশিষ্টা নিভির করে।

## ১১। আলাপ—

(क) সারে সাং নি সাধুপ্, মূপ্ধুনি সাং গ্রারে সা, ম, পুম, ধুপুম, গুম, সারে গুম, মুগু, সা রে নি সা, ধুপুম গু, সারে নি সা, ধুনি সা। (খ) <u>ধুম, ধুনি সা, নি সা, গু, সা রে নি সা ধুনি সা, ম</u> <u>ম গুগুরে রে সা, নি সা রে সা, নি, সা নি ধু প ম গু</u> ম ধুনি সা।

### ভান:--

- ১। নিসা গ্রম প্র প্রম গ্রম গপ মগ রেসা ।
- ২। গ্রম পুধু নিনি ধুপ সানি ধুপ মগু রেসা।
- ৩। মপ ধনি সারে নিসা निধ পম পনি ধুপ ।
- ৪। ধ্রপ মধ্ পম ধ্রপ মগ্রেসা নিসা গ্রম পুধ নিসা।
- ৫। সারে গরে সানি ধ্রপ ধ্রি সারে সানি ধ্রপ মগুরেসা ।
- ৬। সানি ধপ মগ্রেসা সারে সানি ধপ মগ্রেসা নিসা গ্রম প্রম।
- १।
   সারে
   গ্রম
   প্রম
   শুরা
   প্রম
   শুরা
   <th

- ৮। সারে সাগ রেসা, নিসা নিরে সানি, ধনি ধসা নিধ,
  পধ পনি ধপ, মপ মধ পম, গুম গুপ মগ্র
  রেসা নিসা।
- ১। গ্রেসারে, মগ্রেগ, প্মগ্ম, ধ্পমপ নিধ্পধ, সানিধনি সানিধ্প মগ্রেসা।
- ১০। নিসাগ্ম, প্রমণ্, মপ্ধ্নি, সাসানিধ, প্ধ্নিসা গুগুরেসা নিধ্পম গ্রেসা—।

# ॥ রাগ ভোড়ী॥

- ১। এই রাগ তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারে গু, মঁপ, ধু, নি সা। অবরোহ—সানি ধুপ, মঁগু, রে সা।
- ৩। পকড়-ধুনি সারে গ্রে সা, মুগুরে সা।
- ৪। জাতি—সম্পূর্ণ।

- ৫। এই রাগে বে গ্র এবং ধ্র কোমল, ম তীব্র এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।
- ৬। বাদী—ধ্
- ৭। সম্বাদী—<u>গ</u>
- ৮। সময়—প্রাতঃকাল।
- ৯। উত্তর রাগ।
- ১০। বৈশিষ্ট—এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগে অবরোহে 'ব্রে' এর উপর কিঞ্চিত বিশ্রাম করিয়া 'সা' তে যাইলে রাগের রূপ স্থপষ্ট হয়। গু, প, নি এই তিন স্বরের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট নির্ভর করে।

## ১১। আলাপ—

- (क) সা, নি, সারে গু, রে গু, ম গ, ধুম গ রে গুরে সা, সারে গুম প, ম ধুনি ধু, প, ম প ধুনি নি ধুপ গু, ধুগু, ম প গু, রে গু, রে সা, নি ধুপ, ম পুধু, মুধু, ধুনি সারে গুরে সা।
- (খ) মগু, মুধু, নি, সা, ধুনি সা রে গুরে সা, মগু, ়া. . . . . . . . পুন গ বে গুরি সা নি ধুপ মুধু সা।

#### ভান:-

। मा द्व ग्रं ध्नि मांनि धूल मंग द्व ग दि मा।

- २। मा (ब गूर्म धुनि मा (ब मा नि धुन म न (ब मा।
- <u>। गुम ध्रमि मा उत्र गुर्व मा नि स् भ मे गुर्वमा।</u>
- ৪। গুগুরে গুরে সা, মুমুগুমুগুরে, গুমুধুনি সানি ধুপুমুগুরে সা।
- १। मां नि धुल मे धु निमा दंश के द्वेमा नि दंश मां नि धुल मूल द्विमा निमा।
- ৬। সারে গ্রুগ্রে, গ্রুম ধূনি ধূম, ধূনি সারে সানি সারে গ্রুম গ্রে সানি ধূপ মগুরে সা।
- १। मा (ब श (ब मा-, मा (ब श मं श (ब मा-, मा (ब श मं श (ब मा-, मा (ब श मं श व मा-, मा (ब श मं श व मा नि मा नि
- ৮। स्ध्तिनि यु श्रे मध् निमानिध श्रे मधिन

সারেসানি ধুপুম্ধ নিসারে<u>গুমুমুগুরে</u> সানিধপ মগরেসা। ৯ ৷ সারে সাগরে সা, রে গ্রেম গরে গম গধ र्ग, रंध म नियम, ध नियमो निय, निया নি ব্রে সা নি, সা ব্রে সা গুরে সা, নি বে সা নি, ধু সা নিধুমনিধ্ম, গ্ধুমগুরে মগুরে সাগু থ্রে সা, বে গুম ধ নি সা নি ধ প ম গুরে সা-১০ ৷ সাগ্রেগ্সারে নিসা, সাম্প্মরে গ্সারে নি সা, সা নিধুনি পধু মুপুগুম রে গুসারে नि मा, मां गंदा ने मां दिन नि भ ध में भ গুম রে গু সা রে নি সা, সা রে গ, রে গ ম গু ম ध, म स नि, स नि मां ति मा नि स প म न दि मां।

# ॥ রাগ ভূপালী ॥

- ১। ভূপালী রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সা রে গ ম প ধ সা অবরোহ—সা, ধ প, গ, রে, সা
- ৩। প্রকড়—গ, রে, সাধ, সারে গ, প গ, ধ প গ, রে, সা
- ৪। জাতি—ইড়ব।
- ৫। এই রাগে ম ও নি বর্জিত বাকী সব স্বরই শুদ্ধ।
- ৬। বাদী—গ । পূর্ব রাগ। সময়—রাত্তি ১ম প্রহর। সম্বাদী—ধ J
- ৭। আলাপ—গ, রে সাধ সারে গ, প গ, ধ প গ রে সা।

  গ প, সাধ, সাধ রে ধ সাধ প গ, প গ,

  রে গ, রে সা।

#### তান :--

- ১। দারে গরে দাসা, গপ ধপ ধপ গরে সাসা ।
- २। গরে গপ ধুসা ধুপ গপ ধুপ পরে সাসা ।
- ७। माद्र गुभ धमा भुध मामा धुभ गुद्ध गुग ।
- 8। मामा धभ भुग दिमा मादि गुभ धमा भुध ।

- (। मांमा ध्रमा मांध প्रश श्रद्ध, मांद्ध श्रश ध्रमा दिमा ध्रश श्रद्ध मा— ।
- ৬। সারে গ্রপ ধ্রগ প্রধ্ন প্রধ্ সারে গ্রন্সা রেগ সারে গ্রগ রেসা সাসা ধ্রপ ধ্রপ গ্রে সাসা ।
- 9। গ্রে গ্রে সাধ্য রেসা রেসা ধ্রপ্য সাধ সাধ
  প্রা, ধ্রপ ধ্রপ গ্রে, প্র প্র প্রান্ধ রেগ
  প্র সারে গ্রপ গ্রে সাসা ধ্রপ গ্রে সাসা।
- ७। मा (त ग समा (त मा) स्था (त ग समा (त ग प्रायम) समा (त ग (त मा सथ) श (त मा मा ।
- ३। माग त्यः त्व পूर्णः ग्रंथ भू भू माय ध् त्व मा, मा ग त्वः, त्व भू ग त्व मा मा ध त्व मा मा ध भ, ग ध भू भ त्व मा त्व ग भू ध मा, भू थ मा त्व ग त्व मा मा ध भ भ ग त्व मा ग भ थ मा भ थ मा – ।

## ।। রাগ হুমীর ॥

- ১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ-সারে সা, গমধ, নিধ, সা।
- ু। অবরোহ—সানিধপ, মুগ্ধপ, গুমুরে সা।
- 8। পকড়-সা, রে সা, গমধ।
- ৫। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৬। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্র ম প্রয়োগ করা হয়।
- ৭। বাদী—ধ । পূর্বে রাগ। সময় – রাতি ১ম প্রহর। সম্বাদী—গ ৢ

পূর্ব্ব রাগের নিয়মানুযায়ী কেহ কেহ 'প' কে এই রাগের বাদী স্বর বলিয়া থাকেন। কিন্তু রাগের স্বরূপ প্রকাশে ধৈবত অধিকত্তর সাহায্য করে বলিয়া উহাকেই এই রাগের বাদীস্বর বলিয়া মানা হয়।

- ৭। এই রাগে 'ম' ভীব্র মধ্যমকে কেবল মাত্র আরোহে এবং শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহ ও অবরোহে প্রয়োগ করা হয়। 'নি' আরোহে এবং 'গ' অবরোহে বক্র। কদাচিৎ কোমল নি বিবাদী স্বর্দ্ধে ব্যবহাত হয়।
- ৮। আলাপ—সারেসা, গমধ, নিধপ, ম'প্ধপ, গমরেসা, গমধ।

প প সা, সারে সা, নিধ সারে, সানিধ প, গ ম রে সা, গ ম রে সা, গ ম ধ।

তানঃ—

- ১। সারে সানি ধুপ গ্ম রেসা নিসা।
- ২। সারে গুমু ধুনি সারে সানি ধুপু।
- ত। সারে সাসা গম ধধ মপ গম রে.সা নি.সা।
- ৪। সারে সাসা মধ পুপ গুম পুগ মূরে সাসা।
- গ্র রিসা, সারে সাসা, মধ পুপ গুম
   রেসা সারে সাসা গুম ধ—।
- ৬। গ্ন প্গ মরে সাসা, গ্ম ধনি সারে . সানি ধপ মম রেসা নি্সা।

৭। গুম নিধু সারে সানি ধুপু মূপ, গুম নিধ ৮। মমরে,ম মরে,মম রে সানিসা সাসাধ,সা সাধ, সামা ধপমম রে সানি সা, মমরে, ম মরে,মম রেসানিধ পপমম রেসানিসা। ১। গমরে সা নি সা, পপ গমরে সা নি সা, ধধ মপ্রম রেসানিসা, সারেসানি ধ্রম্প গমরেসা নিসা, গম রেসানিধ মপগম রে সানিষা সানিধপ মপগম রে সানি সা—। ১০ ৷ সারেগম প্রমরে, সারেগম ধ্ধমপ গ্মপ্গ মরে, সারে গ্মধ্নি সারে সানি

ধপমপ গ্মপগ ম্রে, সারে গ্মধনি নারে সানি ধপমপ গ্মপগ ম্রে সা— ।

### । রাগ কেদার ॥

- ১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সাম, মপ, ধপ, নিধ, সা।
  অবরোহ— সা, নিধ, প, মপ ধপ, ম, গমরে সা।
  পক্ড—সা, ম, মপ, ধপ ম, পমরে সা।
- ৪। এই রাগে ৭টি শুক্ত স্বর এবং তীব্র ম প্রয়োগ করা <mark>হয়।</mark>
- ৫। বাদী—ম ] | পূর্বে রাগ। সময়—রাত্রি ১ম প্রহর। সন্ধাদী—সা J
- এই রাগে 'ম' কে আরোহে (কখনও কখনও অবরোহে)
   এবং শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহে ও অবরোহে প্রয়োগ করা
   হয়। 'নি' আরোহে এবং 'গ' অবরোহে বক্ত। কদাচিৎ
   কোমল নি বিবাদী স্বরক্রপে ব্যবহৃত হয়।

9। আলাপ—সা, রে সা, নিধপম, মপনিধসা, সাম,

মপ, পম, রে সা। সাম, মপ, ধপম,

সানিধপমপধপ, ম, সারে সা, সাধনিপ,

মপ, ম, গমরে সা, সারে সাম। পপ সা,

সারে সা, সামরে সা, সামরে সা

সারে সাম।

#### তান:-

- ১। मंश्रिश सम जिला सन श्रमेश श्रम ।
- ২। সাসামগ পুম ধ পুপ সা ধপ মুম রে সা।
- । সাসাধপ মম রেসামগ প্রধ পপ ম।
- 8। रंभ र मं भर मं भारत मानि सभ म स समा।
- পে মুম রে সা, সা সা ধুপ মুম রে সা,
   রেরে সানি ধুপ মুম রে সা।
- ৬। মৃপ ধনি ধপ, মৃপ নিনি ধপ, মৃপ সারে সানি ধপ মৃপ ধপ মম রে সা মগ পম।

- ৭। সাসামম প্রসারে সানিধপ ম্মরেসা,

  ম্মপ্র সাসারেরে সানিধপ ম্মরেসা—।
- म्
   मा
   त्रां त्रा
- ৯। সারে সাসা, মপমম রে সা, পধ প্র, মপ্
  মমরে সা, সারে সাসা ধর্পমধ প্রম্প
  মমরে সা, মপমম রে সা, সারে, সাসাধপ
  ম্পধনি সানিধপ ম্মরে সা প্রধণ।
  ১০। মুপধন ম—,মুপ ধনিধপ মুপ্রপ

ম—,মপ ধনিসা— ধপমপ ধপম—

মপধনি সারে সানি ধপমপ ধপম—
মপধনি সা—, মম রে সানিধ প —, সারে
সানিধপ মৃপধপ মুমরে সা পধ, পম ।

## ।। রাগ বিহাগ ॥

- ১। এই রাগ বিলারেল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সাগ, মপ, নিসা।

  অবরোহ—সা, নিধপ, মগ, রেসা।

  পক্ড—নিসা গমপ, গমগ, রেসা।
- ৩। জাতি—উড়ব—সম্পূর্ণ।
- ৪। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং ম প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। বাদী—গ ) । পূর্ববিরাগ। সময়—রাত্রি ২য় প্রাহর। সম্বাদী—নি J
- এই বাগে 'রে' ও 'ধ' আরোহে বর্জিত এবং অবরোহে

   হর্বল। তীব্র ম, কদাচিৎ বিবাদীস্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৭। আলাপ—সা, সা নি, নি সা রে নি, গ নি, প নি,
নি সা। নি সাগ, সাগ, প নি নি সা সাগ, মগ,
প ম গ ম গ সা। গ ম প নি, নি, সা, নি সা রে সা,
নি সা গ ম প গ ম গ সা, নি প, গ ম নি প, গ ম প,
গ ম গ, রে সা।

### তান ঃ—

- ১। নিসাগ্ম প্নি সানি ধ্প মগ রে সা নি সং।
- ২। গ্ম প্নি সাগ রে সা নিধ প্ম প্ম পা —।
- ৩। मा (র मा नि ध প ম গ রে সা नि সা গম গ-।
- 8। সানি ধপ মগ রে সা নি সা গম প্নি সারে সানি ধপ মুগ রে সা।
- ৫। নিসা রে,নি সা রে, নি সা গ্র প্র ম্প, গ্র পুনি সারে, নিসা রে,নি সারে নিসা নিধা পুপ।

- ৬। গুগুরেমা, নি্সা গুমু পুপু মুগুরেমা,
  - নিসা গম পুলি সারে সানি ধপ মুগ রেসা নিসা।

রেসা, নিসা গমপনি সগমপ মগরেসা নিধপম গরেসা—।

- ৮। নিসাগম প্রম্প, গ্মপনি সারেনিসা,
  - গ্রেসানি সারেনিসা নিধপম প্রম্প গ্মপনি ধপমধ মুপগম গ্রেসাসা।

গমপ্প মগ্রেসা, নিসাগম প্নিনিধ পম গরে সানিসাগ মৃপনিসা। ১০৷ গগরে, গুগরে সাসা, নিনিধ, নি নিধ পুম রে সা, নি সা গম প নি সারে সানি রে সা, নি সা গমপনি সারে সানি ধপমগ রে সা, নি সা । রাগ দেশ।।
১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন বিশ্বাহে।
২। আরোহ – সা, রে, মঁপু ১ ৷ এই রাগ বনাত ত ২ ৷ আরোহ – সা, রে, মঁপ, নি সা <sup>©</sup> বে গুমাণ ত অবরোহ—সানিধপ, মগ, রেগ পক্ড়-রে, মপ, নিধপ, প্রপম গরে গ সা।

- ত। জাতি—সম্পূর্ণ।
- 8। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং কোমল নি প্রয়োগ করা হয়।
- বাদী রে ।
   শৃক্রিরাগ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর।
   সম্বাদী প ।
   কেহ কেল বাদ্রী 'প' এবং সম্বাদী 'রে' মানিয়া থাকেন।
- ৬। এই স্থাগে আরোহে নি শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল। অবরোহে 'রে' বক্র। তার সপ্তকে কদাচিৎ কোমল গ ব্যবহৃত হয়।
- ৭। আলাপ—সা, নি সারে নি ধুপু, মুপু নি সা, রে মগরে, গুসা। রে মপ, মগরে, নিধপ, ধমগরে, পমগরে, মগরে, গসা। মপ নি সা, সারে গসা, রে মপ মগরে, মগরে গসা, নি সারে রে সা নি ধপ, মপ সা নিধপ, মগরে, গসা।

### তান —

- ১। নিৃসা রেম পুনি ধুপু মুগুরেগু সা-।
- ২। খেম পুনি নিুধ পুম গ্রে গুসা।
- ৩। নিসারে ম পুনি সারে সানি ধপ মগুরে সা।

- 8। निमा ति न ति मा ति ति मा ति स्थ म भी।
- ६। निमा उत्तिमा उत्ति मा उत्ति मा निमा उत्ति मा निमा स्थाप स्थ स्थ अग श्वा निमा।
- ৬। নিসা রেম পনি সারে মগ রেসা, নিসা রেনি ধপ, মপ ধপ মগ রেসা রেমা প্রি সা—।
- ৭। নিসারেগ রেসা, রেম প্রপম গ্রেনিসা, রেমপনি সারেসা<u>নি</u> ধপমগ রেসানিসা।
- ৮। নিদারেমা পনিদারে গ্রেমানি ধপমগ

রে সা, নি সা রে ম প নি সারে প ম গরে সা নি ধপ ম গ রে সা নি সা। ৯। মগরেসা নিসা,রেম রেম,রেম প্রপ্ম গরেনিসা, রেমপ্ধ নিধপ্ম গরেনিসা, রেমপনি সারেসানি ধপনগ রেসা,রেম \_\_\_\_ . . . . . . . . . . . . . . . . . প্রিসারে গ্রেসানি ধপ,মগ নিসারেগ মগ 📤 সা নি সারে রে সানি ধপ মগরে সা। ১০। নিসারেম, রেমপধ, মপনিসা নিসারেগ রে সা, নি সা রে রে সানি ধপ, মগ সানি ধপ মপ্ধনি ধপ্মপ ধ্ধপ্ম গ্রেনিসা রেমপ্র ধপ্মগ রেসা, নিসা রেমপ্র নিধপম গরেনিসা রেমপনি সারেরেসা

## ॥ রাগ ভিলককাথোদ।।

- ১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ— সারে গ সা, রে ম প ধ ম প, সা।

  অবরোহ— সা প ধ ম গ, সা রে গ, সা নি।

  পকড়— পুনি সারে গ, সা, রে প ম গ, সা নি।
- ৩। জাতি- ষাড়ব—সম্পূর্ণ।
- ৪। এই রাগে দব স্বরই শুদ্ধ।
- বাদী —রে )
   প্করিবাগ। সময় —রাতি ২য় প্রহর।
   সম্বাদী —প )
- ৬। এই রাগে আরোহে গ ও ধ এবং অবরোহে গ বক্ত।
- ৭। আলাপ—সারেগ, সা, প্নিসারেমগ্সানি,

রে পমগদা। রে রে মপ, মগরে, ধমগরে

দাপধমগরে, মমগরেগ, দারে গদা।

মপ, নি, নি দা, প নি দারে, পমগরে গদা,
পদাপধমগরে গদা।

তানঃ—

- ১। নিৃসা রেগ মুপ ধুপ মুগ রেসা নিৃসা।
- २। मिना तिक मिति मिन सम श्रम श्रम भिना
- ৩। নিসারে ম পুনি সারে সাসাপ্র প্র গ্রে প্র গ্রে সানি সাসা।
- 8। নি সারে ম পুনি সারে গ্রে সাসা, পুনি সারে সাসা, পুধ পুম গুরে, পুম গুরে সারে মুপ।

৬। পধ পধ পম গরে, নিসা রেম প নি সারে নিসা ति,नि माति निमा প्र भूम गति मामा। ৭। সাসাপধ পুমগরে সাসা, রেম পুনিসারে সাসাপধ প্মগরে সাসা, রেম প্রিসারে গ্রেসাসা, প্রপম গ্রেসাসা রেমপনি मा (त भम भ (त मा मा भ थ भ म भ व (त मा मा)। ৮। সাসাপধ প্রগরে সাসা রেম প্রিসারে সাসাপধ পুমগরে সাসা রেম পুনিসারে গ্রেসাসা প্রপম গ্রেসাসা, রেমপনি সারেপম গরে সাসা প্রপম গরে সাসা।

## ॥ রাগ কালিংগড়া॥

- ১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- থারোহ—সারে গম, পধুনি সা।
   অবরোহ—সানিধুপ, মগরে সা।
   পকড়—ধুপ, গমগ, নি, সারে গ, ম।
- ৩। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৪। রে এবং ধ কোমল, বাকী স্বর শুদ্ধ। .
- ৫। বাদী ধ ) উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি শেষ প্রহর। সম্বাদী—গ J
- ৬। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। ইহাতে ব্রে ও <u>ধ</u> ভৈরব রাগের মত অতটা আন্দোলিত হইবে না। পরজ রাগের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।
- 9। আলাপ—সা, সা নি ধু, ধুপ, ধুনি সা রে গ,
  মগরে সা। গমপধু, ধুপধু, নিধি সা নি ধু,
  পুমপ, গমগ, মগরে সা, নি নি সা রে গ।
  গমপধুনি সা, ধুনি সা, ধুনি সা রে সা নি ধ প,
  ধুনি সা নি ধুপ, মপধুপমপ, গমগ।

#### ভান :--

- )। श्रम भ्रम स्भ स्थ म्या
- २। श्रम भूष मानि धुभ मश्रा
- ०। मानि धुल मल धुल मल ।
- ৪। মুধু পুধু মুপু গুমু পুধু নিসা।
- ৫। मा द्व निमा ग्रम প्रध निध প्रम ग्रम ग्र-।
- ७। तिनि धुल मल धुल मल दिना निना।
- ৭। ব্রেগম্গ, ম্প ধ্প, ধ্নি সানি, সারে গ্রে।
  - গ্ম গরে সানি ধুপ মগ মগ।
- ৮। मा द्व भ द्व, भ भ भ भ, भ ध नि ध नि मा द्व मा,
  - (त्रं म्रा) (त्रमा निध পम शम।

- ১০। ব্রেসা নিসা মগ ব্রেসা, ধুপ মগ্র, নিধু প্ধ, ব্রেসা নিসা, মগ ব্রেগ, পম গ্রে সানি ধুপ মগ ব্রেসা ব্রেগ মপ ধুনি সারে সানি ধুপ মগ্ম।

## ॥ রাগ 🗐 ॥

- ১। এই রাগ পূববা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারে রে, সা, রে, মপ, নিসা।
  অবরোহ—সা, নিধু, প, মগরে, গরে, রে, সা।
  পকড়—সা, রে রে, সা, প, মগরে, গরে, রে, সা।

- 8। জাতি—ওড়ব—সম্পূর্ণ।
- ৫। রে, ধ কোমল ভীব্র ম এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।
- ৬। বাদী—ব্রে । পূর্ববরাগ। সময়— স্থ্যান্তের সময়। সম্বাদী—প J
- ৭। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর।
- ৮। আলাপ—সা, রেরেসা, রেমপ, মঁগরে, গরে, রেসা। নিসা, রেনিধুপ, মুপনিসা, রেপমুগরে, নিনিধুপ, মগরে, রেসা। মুপধুপ, নিসা রেসা, গরেসা, নিধুপমগরেসা।

### ভান :--

- ১। निमा मेश निमा (ब्रामा निम् श्रम गुर्दे मामा ।
- २। निनि धुल मुंग खुमा, निर्मा मंग धुम ।
- ७। मा द्व मा मा, मा द्व मा नि मु में श द्व मा नि मा।

- 8। में निमा गंग ख़िमा निधु लमे गंद आमा।
- ৫। নিসা গুগ ব্লেসা, নিসা ব্লেসা নিধ্য মুপ
  - निनि धुन मंग (तुनाः निना।
- ৬। নিসা রেনি সারে, নিসা, মপ ধ, ম প্ধ,
  - মূপ নি সা রে, নি সা রে, নি সা
  - মগ রে সা।
- १। द्विश मंध ११ १०, निनि ध्रा, मंश निमा
  - রে সা নিধু, মুপ নিসা গুগুরে সা, নিসা
  - মুমু গুরে সানি ধুপ মুগুরে সা ।

৮। নিরেগণ রেসানিসা মপনিনি ধপমগ রে সা, নি সা মুপ নি সা রে রে সানি ধুপ মুগ রে সানি সা রে ম পপ। ৯। নিনিধুপ মুপনিসা ব্রেরেসানি ধুপ, মুপ নিসাগ্র রেসা, নিসা মুমগ্রে সানিধপ মগরেসা নিসা – গ ১০। গুরেগরে সাসা, ধুম ধুমগরে সাসারে নি রেনিধপ মগরেসা, গরেগরে সানিধপ মুগরে পা, নি সামপ নি সারে — সারে সানি ধুপুমুগ রে সানি সা রে মুপুমু গ্রে সাসা।

## ॥ রাগ সোহনী।।

- ১। এই রাগ মারাবা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সাগ, মুধ নি সা।
  আবরোহ—সারে সা, নিধ, গ, মুধ, মুগ, ব্লে সা।
  পকড়—সা, নিধ, নিধ গ, মুধ নি সা।
- ৩। জাতি—মাড়ব।
- ৪। রে কোমল, ম তীব্র এবং অক্তান্ত স্বর শুদ্ধ।
- ৫। বাদী ধ )
  উত্তরাঙ্গবাদী। সময় রাত্তি শেষ প্রহর।
  সম্বাদী গ
- প্রিয়া রাগের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া কেহ
   কেহ এই রাগকে প্রাতঃকালীন প্রিয়া রাগ বলিয়া
   থাকেন। অবশ্য প্রিয়া রাগের প্রকৃতি গন্তীর এবং উহা

সায়ংকালীন রাগ কিন্তু সোহনী চঞ্চল প্রকৃতির রাগ এবং উহা উষাকালে গেয়। কদাচিং শুদ্ধ মধ্যমকে এই রাগে বিবাদী স্বর রূপে প্রয়োগ করা হয়।

৭। আলাপ—সা, নিসা, রেসা, নিধ, গ, মধসী।

নিসাগ, মগ, মধনিসানিধমগ, রেরেসা,

নিধ, মধ, সানিধ, মগরেসা। মগ

মধ ম সা, রেসা, গম গরেসা। নধ,

মধ সানিধ, মধ ম গরে সা

ভান ঃ—

১। নিরে গ্রম ধনি সারে সানি ধর।

২। নিরে গ্রমা নিধ মগ রেসা।

। মধ নিসা রেসা নিধ মগ রেসা, নিরে গ্রমা
ধনি সারে।

- 8। ম্ম গ্রে সাসা, নিনি ধ্ম গ্রে সাসা সারে নানি ধ্ম গ্রে সাসা।
- ৫। সারে সানি সানি ধনি ধন ধন ধন গ্র গ্রে সাসা, নিরে গ্র ধনি সারে
- ७। निर्म श्रम मिन ध्रम निर्देश मार्देश निर्मा ध्रमि प्रम श्रमं ध्रमि द्विश द्विमा निध्र प्रश द्विमा।
- - গুমু মুগ রেসা, গুমু ধনি ।

৮। নিরেগম গরেসানি ধমগম ধনিসারে সানিধ্ম গরেসা — । ১। গমগরে সাসা, নিরে গমধনি সানিধম গমগরে সাসা, নিরে গমধনি সারে সানি ধুমুগ্ম গ্রেস্মি, নিরেগ্ম ধ্নিসা — । ১০। नित्तर्गम थमर्गम थनिमानि थम, गम ধনি সারে সানি,ধনি রেগমগ রেসা, নিরে গুগুরে সা নি সারে সা নিধ, মধ নি সানিধ, মধনিনি ধ্ম, গ্ম ধ্ধুম্গ রে সা, নি বে গমধনি সারেনিসা নিধমগ রেসানিসা।

## ॥ রাগ বাগে🖹 ॥

- ১। এই বাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সা, <u>নিধ্নিসা, মগ্র মধনিসা।</u> অবরোহ—সা, <u>নিধ, মুগ্রসা।</u>

পকড়—সা, নিধ, সা, মধনিধম, <u>গুরে,</u> সা।

- ৩। জাতি—ষাড়ব সম্পূর্ণ।
- ৪। গ্ও নি কোমল এবং অন্তান্ত স্বর শুদ্ধ।
- ৫। বাদী—ম উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি ১২—৩টা সম্বাদী—সা
- ৬। আলাপ—সা, সা নি ধ নি সা, সা রে সা নি ধ ম নি ধ সা।

নিধ্নিসা, মগ্ম, মধম, নিধ্সাম, মধনিধম,

ম গুরে সা, <u>নি</u>ধু সা। গুমধ নি সা, ম নিধু সা,

মুগুরে সা, নিধ সানিধ মুগুরে সা

#### ভান:-

- ১। निमा গ্ম ধনি সানি ধপ মগুরে সা।
- २। ग्म थ्नि माति मानि थ्य म्या तिमा

- ৩। নিসামুগুরেসানিধ নিধ পুম গুরে সা-।
- ৪। নিসা গ্রম ধনি সারে গ্রে সানি ধনি সানি ধপ মগু মগু রেসা।
- ৫। নিসা রেগ রেসা, নিসা রেসা নিধ প্র,
  গ্রুম ধনি সারে গুরে সানি ধর্প মুগ মুগ
  রেসা।
- ৬। নিসা গুম ধধ পম, গুম ধনি সাসা নিধু, মধ নিসা মুম গুরে সানি ধপ মুগু রেসা।
- १।
   मानि
   मंनि
   मंनि
   मंनि
   ध्रमानि
   ध्रमानि

```
৮। <u>নি</u>ধপম <u>গরে সাসা নি</u>সামগ রে সা, নি সা
    গুমধধ পুমগুরে সা— নিুসা গুমনিধ
৯। মধনি সা রেরে সানি ধনি সারে গরে সানি-
    ধ্নিসাম গুরেসানি ধপমগ্রেসা, নিসা
    গমধনি সারে নিসা নিধমণ মুগ্রে সা
১০। নিসাপুম ধনিসাম প্রে, সাপুরে সা, নিরে
    সানিধসা নিধ,পনি ধম,গুপ মুগু,রেম
             রে সা, নি রে সা নি ধ নি ম গ ম ধ
    গুরে, সাগ্র
    নি সারেরে সানিধপ মগ্রেসা নিসাগুম ।
```

## ॥ जार्ग वृष्मावनीजात्रक ॥

- ১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—নি সা, রে, মপ, নি সা।

অবরোহ—সা<u>নি</u>প, মরে, সা। পকড়—নিসারে, মরে, পমরে, সা।

- ৩। আরোহ ও অবরোহ —গ ও ধ বর্জিত।
- 8। জাতি ঔড়ব।
- অবরোহে নি কোমল ইহা ছাড়া আরোহ এবং অবরোহের
   অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ।
- ও। বাদী—ের ] । পূর্বেরাগ। সময় – দিবা ১২—৩টা। সম্বাদী—প J
- 9। আলাপ—সা, নিসারে, নিসা, নিপ, মুপুনি, সা।
  নিসারে, মরে, প, মপমরে, রেমপমরে, সারে,
  নিসারে, নিসা। মপনিপমরে, সারে নিসানিপ
  মরে, সারে, নিসারে সারে সা। মপনিসা, রেমরে সা,

রেমপমরে সা, নি সারে সা, নি নি পমরে সা।

#### ভান:--

- ১। সারে মুপ নিনি পুম রে সা নি সা।
- ২। রেম পুনি পুনি পুম রেসা নিুসা।
- ৩। রেম পুনি সারে সানি পুম পুম রেসা নিসা।
- 8। নিসা রেম পুনি সারে মরে সা<u>নি</u> পুম রেসা রেম পুনি পুম রেসা।
- ৫। নিসা রেম রেসা, নিসা রেম রিসা নিনি
  প্র রেসা, নিসা রেম প্রি সারে সানি
  প্র রেসা।

- १। রেরে সারে রিসা, রেরে সানি পুম রেসা,

   নিসা রেসা নিনি মুপ নিসা রেম পুনি

   সারে রেসা নিনি পুম পুম রেসা।
- রেমপনি পমরেসা, নিসারেম পনিসারে সানিপম রে সানি সা রে সা, রে রে সা রে রে সা নি নি পম রে ম প নি সারেসা<u>নি পমরেসা নি্সারেম পনিসা—।</u>

১০। নিরানিরে সাসা, পরি প্রানিনি, মপ্মনি পুপ,রেম রেপ্মম, সারে সাম রেরে, নি সা নিরে সাসা, রেমপনি সারে নি সা রে, নি সারে, নি পারে সা নি নি প্ম রে সানি সা রেমপ্র

## ॥ রাগ ভীমপলাশী ॥

- ১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—<u>নি সাগুম, প, নি সা।</u>
  অবরোহ—সানিধপম, গুরে সা।
  পকড়—নি সাম, মগু পম, গু, মগুরে সা।
- ৩। জাতি ওড়ব সম্পূর্ণ।
- ৪। গুও নি কোমল এবং অন্যান্ত স্বর শুদ্ধ।
- ৫। বাদী—ম ] | পূর্ববিরাগ। সময়—দিবা ১২—৩ টা। সম্বাদী—সা J

#### ৮। আলাপ—

সা, নি সা, রের সা নি সা, প নি সা, ম গ রে সা নি সা গ রে সা, নি সা নি ধ প, ম প নি, প নি সা ।

নি সা, ম গ, প ম গ ম, নি ধ প ম প গ ম, নি সা নি সা

নি ধ প ম প, গ ম গ রে সা। ম প নি, প নি সা,

নি সা ম গ রে সা, নি সা গ রে সা, নি সা রে,

সা রে সা, নি সা নি, ধ প, ম গ প ম গ্ ম গ রে সা,

রে নি সা ম।

### তান:-

- ১। নিুসা মুগু রেসা নিুসা গুম পু—।
- ২। নিসা গুম পুনি ধপ মগু রেসা।
- ৩। নিসা গুম পুনি সারে সানি ধুপ মুগু রেসা।

- ৪। মুগু মুগু রেসা নিুসা, সারে সাুনি ধুপ মুগু রেসা নিুসা।
- ৫। নি্সা গুম পুম, গুম পুধ পুম, গুম

  পুনি সারে সানি ধুপ মুগু রেসা।
- ७। নি সা রে সা, নি সা ম গ্র প্র স্থা রে সা, নি সা ম গ্র সা স্থা নি ধ প্র গ্রে সা ।
- १। निमा गुम, माग मल, गुम लिम, मल निमा,
  - প্রি সূর্ রে সা নিধ প্র গ্রে সানি সাগ্
  - मुश निमा निश श्रा
- ৮। নিসাগ্ম প্রিসাগ্রেসানিধ প্মগ্রে সা-, নিসা গ্মপনি সাগ্রেসা নিধপম।

| اد           | <u> </u>          | <b>ર બ, હિ</b> ધ<br> | প মৃশু রে                                          | দা— <u>নি</u> দা         |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|              | মূগ রে সা,        | <u>নি সাগুম</u>      | পুসা <u>নি</u> ধ<br>—                              | পম <u>গ</u> রে<br>———    |
|              | সা—, <u>নি</u> সা | গুমপনি স             | ট্রিধপ মুগু<br>——————————————————————————————————— | ের সা।<br>———            |
| <b>5</b> ° l |                   | সারে সাপা            |                                                    |                          |
|              | ম প <u>নি</u> সা, | মূগুরে সা            | नि त्रां शं म                                      | পুম গুরে                 |
|              | 가 - 유 커           | ম পুরে সা            | নিধপম                                              | গ রে সা —                |
|              | নি সাগম           | পূনি <u>সানি</u> ২   | পমগুরে                                             | সা <u>নি</u> সা ।<br>——— |

# ॥ রাগ পীলু॥

- ১। এই বাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ নি সা, গুরে গু, ম প, ধুপ, নি ধ প, সা।

অবরোহ—সা, <u>নি</u>ধপম<u>গ</u>, নিৃসা। পকড়—নিসা<u>গুনি</u>সা, পৃধুনিসা।

- ৩। জাতি—সম্পূর্ণ।
- 8। এই রাগে শুদ্ধ এবং বিকৃত বারটি স্বরই প্রয়োগ করা হয়।
- ৫। বাদী—গ্ৰা প্ৰৱিগ্ৰাগ। সময়—দিবা ১২—৩ টা। সম্বাদী—নি J
- পীলু একটি সন্ধীর্ণ রাগ। তানসেনের বংশধর রামপুরের
  উজীর থাঁ এবং ছম্মন সাহেবের মতে পীলু দাক্ষিণাত্যের
  প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থোক্ত ধেন্নকা নামক ঠাট (ধেন্নকা ঠাট

   'সা রে গ ম প ধ নি সা') হইতে উৎপন্ন। এই রাগে
  ভৈরবী এবং ভীমপলাশী রাগের সংমিশ্রন খুবই
  কুশলতাপুর্ণ।
- ৭। আলাপ —

নি সাগ্র নি সা, সারে সানি ধূপ, প্ধূনি সা।
নি সাগমপ, ধপ, নি ধপ, গম ধূপ, গ্রি সা।
গমপধপ, সা, প, ধূপ, নি ধপ, গম নি প গ,
সারে নি সা, পুধূনি সা।

তান:—

- ১। নিসা গুম প্ম গুগু সানি ধূপ।
- ২। নিসা ব্রেসা নিধ পম গুগু সা—।
- ৩। পূনি সারে সানি ধূপ, গুম পুধু পুম গুরে সানি ধূপ।
- 8 | সাগ মপ ধুপ মগু রেসা, পুনি সারে

  . .
  গুরে সানি ধুপ মগু রেসা।
- (। নিসা গ্রম পনি সারে সানি ধ্প, মপ
   নিসা মগ্র রেসা, নিসা রেসা নিধ পম
   গুরে সা—।

- ৬। পৃধ্ পৃপ্, রেগুরেরে, গম গ্রু, মপ মম,
  প্র প্প, নিধ পম গ্রে সানি ধ্প মুপ্
  নিসা গ—।
- १। গ্র প্র গুরে সা সুধ নিধ পুস গুরে
  - সা সারে গুরে সানি ধুপ মুগু রেসা
  - निमा शय भनि मानि धुभ।
- ৮। নিসা গুরে মুগ পুম ধুপ নিধ সানি রেসা
  - গুরে মুগ রে সা, মি সা গুরে সানি, সারে সানি
  - ধুপ, মুপ নিধ পুম, গুরে মুগুরে সা, নিসা
  - तिमा निध भूष मुभ निमा ग्रम भूष मुभ।

১০। নিসাপ্র প্রিসানি ধ্পমগ্রেসানিসা।
১০। নিসাপ্র প্রিসানি ধ্পমগ্রেসানি ধ্প, মপ
নিসারেম গ্রেসানি ধ্পমগ্রেসানি ধ্প, মপ

## ।। রাগ জৌনপুরী ॥

- ১। এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সা রেম, প, ধ, <u>নি</u>সা।

  অবরোহ—সা, <u>নিধ,</u> প, মগু, রেসা।

  পকড়—মপ, <u>নিধ</u>প, ধু, মপগু, রেমপ।
- ৩। জাতি—যাড়ব— সম্পূর্ণ।

- 8। গুধুও নি কোমল এবং অস্তান্ত স্বর শুদ্ধ।
- ৫। বাদী—ধ্ )
  উত্তর রাগ। সময় দিবা ২য় প্রহর।
  সম্বাদী গ্

## ৬। আলাপ—

সা, রে সা, রে নি ধূপ, মূপ্ধূনি সা। রে ম, রে মপ, মপ গু, রে মপ, ধূমপ, মপ মধুমনি ধূপ, ধূমপ গু, রে মপ। মপ ধু, নি ধা, নি ধা, গুরে সা, নি সা, গুরে সা, নি সারে মপ গুরে সা, নি সারি মপ গুরি সা, নি সানি ধূপ, মপ ধূনি সারে মপ গুরে সা, নি সারে সানি নি পা, মপ ধূনি সা, নি সারে মপ গুরে সা, রে মপ।

## তান ঃ---

- ১। माल मुश्रम् धुन धुश्र मुश्र लुमा।
- ২। মুপু ধুনি নিশু পুম গুরে সাসা।
- ত। মুপু নিুসা রে রে সানি সানি ধুপ।

- 8। मार्ज गृर्ज मार्ज गृर्ज मानि धूल मण् ज्ञा।
- ে। নিরে সাম রেপ মুখ পনি ধুসা নিরে সাম
  - गृद्धं मानि माद्धं गृद्धं मानि ध्या
- ७। मात मल निध लन धल निध लम,
  - পুর্নিসা নিধু পুম, পুনি সারে গুরে
  - সানি ধুপ মুগ রে সা।
- ৭। মপ্ধপ মগ্রেসা নিসারেম পনিসারে
  - গ্রেসানি ধ্পম্গু রেসা,রেম প্ধনিসা।

৮ মপনিনি ধপমগ রেসা, নিসা রেরে সানি ধপমপুরেসা, সারে মমগরে সানিধপ মগ্রেসা রেমপম পনিপনি সানিসারে সারেগরে সানিধপ। ৯ মপনিনি ধনিনিধ, নিনিধপ, মপনিসা রেরেসা,রেরেসা,রেরে সা<u>নিধপ,ম প্ধনি</u> সারে প্রে সানিধপ, মগ্রেসা নিসারে গু রে সা<u>নি</u> সা রে মপ প।

प्रश्व मान्य श्रित मान्य मानि स्था मानि स्था

## ॥ রাগ মালকোঁশ ॥

- ১। এই বাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ— নি সা, গুম, ধু, নি সা।

অবরোহ—সা<u>নি ধ</u>, ম, গুমগুসা।

পকড়—মৃগু, মৃধুনিধ, ম, গু, সা।

- ৩। জাতি—ওড়ব।
- ৪। গু, ম, ধু এবং নি কোমল।
- ৫। বাদী—ম ) উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি ১২—৩টা। সম্বাদী—সা
- ৬। মালকোঁশ গম্ভীর প্রকৃতির এবং জনপ্রিয় রাগ। রে, প বজিত।

#### আলাপ-

9। সা, নি ধু নি সা, গু সা, নি ধু ম ম, নি ধু নি সা। সাম গুম, ম গুধুম, নি ধু ম ম, নি ধু ম, গুম,
গুসা। ম গুমধু নি, ধু নি, নি সা, সা নি ধু নি সা,
ম গুমগু সা, সা নি সা, নি সা নি ধু নি ধু ম ধুম

### তান:-

১। নিসা পুন ধুনি সানি ধুম গুসা।

গুম গুসা, সানি ধুনি সাম।

२। श्रम ध्नि गांग मानि ध्रम श्रमा।

- ত। ধূনি সাগু সানি ধুম গুম গুসা নিুসা।
- 8। निनि धुम शुम धुनि मानि धुम शुमा।
- ৫। निमा निधु निधु मधु मणु मणु मा-।
- ৬। নিসা গুগু সা—, নিসা গুগু সানি ধুম গুসা।
- 9। নিসা গুসা নিধু মধু নিধু মগু সাগু মগু
  সানি ধুনি সাগু মধু গুম ধুনি সানি
  ধুম।
- ৮। সানিধ্ম গ্মধনি সাগ্সানি ধ্মগ্সা।

১। নিসাগ্ম ধনিসাগু সানিধ্ম গুসানিসা।

গুমধনি সাগ্মগু সানিধ্ম গুসানিসা।

১০। নিসাগ্ম ধ,গমধ, গুমধনি সা,ধনিসা

ধনিসাগু ম,সাগ্ম, সাগ্মগু সানিধ্ম।

গুসা,নিসা, গুমধনি সা—নিধ্ম মগুসা—।

গুসা,নিসা, গুমধনি সা—নিধ্ম মগুসা—।

## ॥ রাগ মূলভানী॥

- এই রাগ টোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ-নিসা, গুমুপ, নিসা।

অবরোহ-না, নিধুপ, মুগু, রে সা।

পকড়—নি সা, মুগু, পগুরে সা।

- ৩। জাতি— ওড়ন সম্পূর্ণ।
- 8। রে, <u>গুধুকোমল এবং ম ভীবু।</u>
- থ। বাদী—প ।
   পৃক্রিরাগ। সময়—দিবা ৩ ৬ টা।
   সম্বাদী—সা ।
- ৬। এই রাগে আরোহে রে, এবং ব বর্জিত। অবরোহে সম্পূর্ণ। এই রাগে রে, ধ, গ, কুশলতার সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ এই তিন স্বরের ভুল প্রয়োগে টোড়ী রাগের ছায়া পড়ে। ইহাকে পরমেল-প্রবেশক রাগ বলে।
- ৭। আলাপ—

নিসাগ্রস্প, মৃধ্যু মৃগুরে সূ।

নিসাগুরে সা, নিসামগুমপ, ধুপমপ

মৃত্<sub>য</sub> মৃত্<u>রে</u> সা, নি সা<u>গ্রে</u> সা।

গুমুপনিসা, মুপনিসা, নিধুপ,

মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু সা।

নি সাগুরে সা।

## তান ঃ—

- ১। नित्रा शुमें शुमें शुमें शुद्ध मा-।
- २। निमा श्रम भिन मानि धुन मंशु।

- ত। নিসা গুম পুনি সারে সানি ধুপ মুগ্ রেসা।
- 8। गुमें भिन मांग दिमा निध भूम गुद्ध मा-।
- ৫। নি নি ধূপ মুগ্র ব্রেসা, গুগ্র ব্রেসা নিধ্
  পূম্ গুরে সা—।
- 병 케(র 커) 유 설 어, ম 어 유 커 (র 커), গ্রম পনি সানি ধূপ মগুরেসা নিসা গ্রম পনি সা—।
- ৭। মুমুগুরে সাসা,গুমু প্রিসানি ধ্পুমুগু রেসানিসা গুমুপুন।

৮। নিনিধপ মগরেসা নিসাগম পনিসা— নিসাগ্ম পনিসারে সানিধ্প মৃগ্মপ। ৯৷ নিসাগরে সা,নিসাগ মপমগ রেসা,নিসা গুমপনি ধপমগ রেসা,গুম পনিধপ! ১০। পম্ধপ মৃগ্মপ নিসারেসা নিধপম, গুমপনি সাগরেসা নিধ্পম, গুমপনি পুনুধুর সানিধুপ ।

## । রাগ জোপীয়া ।।

- ১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারে মপ্রুসা অবরোহ—সানিধুপ, ধু, ম, রে সা। পক্ড়—রে মপ্রুম, রে মরে সা।
- ৩। আরোই গ ও নি বর্জিত এবং অবরোহ গ বর্জিত।
- ৪। জাতি—উড়ব—ষাড়ব।
- ৫। বাদী—ম ) উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি শেষ প্রহর সম্বাদী—সা
- ৬। আরোহে নি বর্জিত।
- ৭। প <u>নি ধু</u> প, এইভাবে কোমল <u>নি</u> কদাচিং ব্যবহৃত হয়।
- ৮। আলাপ—

সারে মপমরে মরে সা, ধ্রে সা
রে মরে সা। রে মপধ্মপমরে মরে সা।
সারে মপ্রপধ্মপমরে, মধ্মরে, মরে সা
ধ্রে সা। সারে মপমরে মপম
রে মপ্রম, রে মপন্র স্পর্মপর,
পমরে ম, ধ্মরে পা, রে মপ্রসা

ম প ধ সাঁ, ব্রে সাঁ ধ সা ব্রে ম ব্রে সাঁ ট সানি ধ প ধ নি ধ প ধ ম প ম প ম ব্রে সা ব্রেম, বে সা

তান:-

- ১। সাব্রে মম ব্রেসা মূপ মুম ব্রেসা।
- २। मुल धुल मुल धुल मुम (बुना।
- ७। मुद्ध म, द्ध म भ, म भ भ भ भ म द्ध्या।
- 8। मुश धुना धुन मुश धुष भुन मम (तुना।
- ৫। সারে মপ মম রেসা, মপ ধুপ মম রেসা,
  - সানি ধুপ মৃম ব্রেসা।
- ७। माद्र मुल धुल मुल, धुनि धुल मुल धुल,
  - সাসা ধূপ মুম ব্রেসা।

- १। मुल धुल धुम (तुमा, निनि धुल मुल धुल ध्म खुमा मिश्र भूभ मम खुमा।
- ৮। मुल स्मा द्वम लस् माद्व मल मम द्वमा निष পপ मम खिना नाख मन धुम खिना।
- ৯। সারেমপ, রেমপধ, মপধসা, প্ধসারে,
- ১০। সারেমপ ধ্পমপ, মপমধ্ প্রম্প, ধনিধপ ধ্মরেসা, মপ্ধপ ম্মরেসা মপ্ধপ মপ্ধসা, মপশুপ মমরে সা

ســـــ

म श श श म श श म ।

य श श श म श श म ।

## । রাগ দুর্গা।।

- ১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—সারে ম প ধ সা।
  অবরোহ—সাধ প ম রে সা।
  পকড়—প, ম প ধ, ম রে, সারে, ধ সা।
- ত। গ, নি বর্জিত এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।
- ৪। জাতি—ঐড়ব।
- ৫। বাদী—ম ) প্র্বরাগ। সময়—রাতি ২য় প্রহর। সম্বাদী—সা
- ৬। খমাজ ঠাট হইতেও অন্থ এক প্রকার দূর্গী রাগ উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু বিলাবল ঠাটের দূর্গা রাগই অধিক প্রচলিত।

৭। আলাপ—

मा स त त भ, ध स श ध स, त त भ स, त मा ध म। त स श ध म, त स स श ध म, त स स त म। । ध म। त स श ध म। म। त स श ध म। ।

## তান:--

১। সারে মপ ধপ মপ ধসা ধপ মম রেসা।

২। মপ ধপ মম রেসা ধসা ধপ ধম রেসা।

৩। সারে সাম, রেম রেপ, মপ ধপ মম রেসা।

৪। সাসা ধপ ধধ মম রেরে প্প মম রেসা।

- ৫। সাসারেসা ধ্সা রেসা মুম রেসা ধ্সা রেসা মুপু ধ্ধ মুম রেসা।
- ৬। সারে সাম, রেম রেপ, মপ মধ, প্র প্সা, ধ্রা ধ্প ম্ম রেসা।
- ৭। সাসা রে,সা সারে সাসা, মম প,ম মপ মম, সাম রেপ মম রেসা সারে সাম রেম রেসা।
- ७। माम उत्रथ मध श्रमा धात माम उत्रथ मम उत्रमा धमा उत्रमा धात मामा ध्रथ मम उत्रमा।

১০। সারেমপ ধ্রারেম প্মরেসা ধ্পম্ম রেসা, ধ্রা ধ্রেসাসা সারেমপ ধ্পম— সারেমপ ধ্পম—, সারেমপ ধ্পম—।

# রাগ পূরিয়াধনাত্রী

- ১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। আরোহ—নিরেগমপ, ধুপ, নিসা।

অবরোহ—রে নিধ প, মঁগ, ম রে গ, রে সা।

পকড়-- নি ব্রেগ, মপ, ধূপ, মগ, মবুগ,

ধুমুগ, রে সা।

- ৩। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৪। রে, ধ কোমল, ম তীব্র, বাকী স্বর শুদ্ধ।
- বাদী—প )
   প্র্বরাগ। সময়—সায়৻কাল।
- ৬। পূর্বী রাগের সহিত এই রাগের সামঞ্জস্থ খুব বেশী। পূর্বী রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়। পূরিয়াধনাশ্রী'তে কেবল

মাত্র ভীত্র মধ্যমই ব্যবহার করা হয়। মুরে গ এবং রে নি ধূপ স্বর সমন্বয় এই রাগের স্বরূপ প্রকাশ করে।

## ৭। আলাপ—

নিরে গমরে গ রে সা,

নিরে সামরে গপ, মুধুপ, মুগমরি গপ,
মুধুসা, নিরে সা, নিরে সা।

মুধুসা, নিরে সা, নিরে নিধুনিধুপ,
মুধুনিমুধুপ, মুগমরে গরে সানিরে সা।

### তান:--

 가 여성
 어비
 어비

- ৫। মুম গরে সা—, নিনি ধুপ মুগ রেমা,
   গগরে সা—, নিনি ধুপ মুগ রেমা,
   গগরে সা নিধ পুম, ধুনি রেনি, ধুপ মুগ রেগ।
- ७। मंसु निर्ते शृंद्ध मानि सूभ, मंसु निर्देश निस् भूम, श्रम सूमि सूम शृंद्ध निर्देश गुभ मंसु भून।
- १। গ্রে সানি ধুপ মগ রেসা, গ্রে মগ,
  প্র ধুপ, নিধু, সানি, রেসা, গ্রে মগ
  রেসা নিধু প্র সানি রেগ।
  ৮। নিরে গ্রম প্র প্র সামা,

नि (त ग्रंम ध्नि निधु भ्रम ग्रंम ग्रंब मामा,

# তৃতীয় অধ্যায়

# ॥ কতিপয় রাগের তুলনা-মূলক আলোচনা॥

# ভৈরৰ – কালিংগড়া

## —সাদৃশ্য—

- ১। উভয় বাগই ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ই ভারের বাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৩। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

# —বৈসাদৃশ্য—

## ভৈর্ব—

- ১। বাদী ধ ও সম্বাদী ব্রে।
- ২। কোমল <u>নি</u> বিবাদী স্বর্রুপে ব্যবহৃত হয়।
- ৩। গাহিবার সময়—উষাকাল।
- ৪। গম্ভীর প্রকৃতির রাগ।

# কালিংগড়া—

- ১। বাদী <u>ধ</u> ও সম্বাদী গ (কাহারও কাহারও মতে সা সম্বাদী)।
- ২। কোমল <u>নি</u> ব্যবহৃত হয় না।
- ৩। গাহিবার সময়—রাত্রি শেষ প্রাহর।
- ৪। চঞ্ল প্রক্তির রাগ।

# — বৈসাদৃশ্য—

## ভৈরব

- ৫। ব্রে ও ধ্ অতি কোমল ও
   ঈষং আন্দোলিত।
- ৬। এই রাগের আলাপ সাধা-বনতঃ মত্র ও মধ্যসপ্তকে হইয়া থাকে।
- ৭। প্ৰুড়—সা, গ, ম প, ধু প, ম গ ম রে সা।

## কালিংগড়া

- ে। ব্রেওধ কোমল।
- ৬। এই রাগের আলাপ সাধা-রনতঃ মধ্য ও তার সপ্তকে হইয়া থাকে।
- ৭। পকড়— <u>ধ</u>প, গমগ, নি, সারে গ,ম।

## মারোয়া—সোহনী

# —সাদৃত্য

- ১। উভয় রাগই মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। উভয় রাগেরই জাতি—ষাড়ব।
- ৩। উভয় রাগেই কোমল রে ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয়।
- ও। উভয় রাগই সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

## <u>—</u>{বসাদৃশ্য —

## মারোরা

- ২। পূৰ্বাঞ্চবাদী রাগ।
- ৩। বাদী ব্রেও সম্বাদী ধ।
- ৫। এই রাগে মীড়ের ব্যবহার

  অত্যন্ত অল্প, অধিক

  ব্যবহারে রাগের রূপ ফুর

  হয়।
- ৬। আরোহে নি এবং অবরোহে রে বক্র।
- ৭। কোমল দ্রে ছর্বল স্বর নহে।
- ৮। এই বাগে "ধ ম গ বে" এই স্বর সঙ্গতি রাগের বৈশিষ্ট উত্তমরূপে প্রকাশ করে।
- ৯। প্রজ্—ধ্রধ্ন, গরে<u>,</u> গ্র্না।

## সোহনী

- গাহিবার সময়
  রাত্রির
  অন্তিম প্রহর।
- ২। উত্তরাঙ্গবাদী **রাগ**।
- ৩। বাদী ধ ও সম্বাদী গ।
- ৪। কখনও কখনও শুদ্ধ ম কুশলভার সহিত প্রয়োগ করাহয়।
- ে। এই রাগে মীড় অধিক ব্যবহাত হয়। ইহাতে রাগের সোন্দর্য্য অধিকতর রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
- ৬। এই রাগে কোন স্বরই বক্ত নহে।
- ৭। আরোহে কোমল বে তুর্হল।
- দ। এই রাগে তার সাঁ অধিক প্রয়োগ করা হয় এবং ইহাতে রাগের বৈশিষ্ট উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।
- <sup>১।</sup> সা, নিধ, নিধ, <mark>গ,</mark> মধনিসা।

## ॥ काको-शिन् ॥

## – সাদৃশ্য--

- ১। উভয় রাগই কাকী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৩। উভয় রাগেই গুও নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
- ৪। উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।
- ে। কখন কখন ওদ্ধ গ, নি ও কোমল ধ বাবহৃত হয়।
- ৬। উভয় রাগে সাধারনতঃ গজল, চূমরী, টপ্পা ইত্যাদি গাওয়া হয়।

# কাফা পিশু ১। এই রাগ সাধারনভঃ গ ও ১। সপ্তকের স্বক্যটি স্বরই নি কোমল এবং অবশিষ্ট ব্যবহৃত হয়। যর শুদ্ধ। কদাচিৎ কোমল ধ প্রয়োগ করা হয়। ২। আরোহে শুদ্ধ গ ও নি ২। অক্ট্রোহে শুদ্ধ স্বরসমূহ ব্যবহৃত হয়। ৩। গাহিবার সময় —মধ্যরাত্রি। ৩। গাহিবার সময়—দিবা ভূতীয় প্রহর।

|     | — বৈসাদৃ                                                   |     |                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|     | काको                                                       |     | পিলু                                    |
| 8 1 | বাদী প ও সম্বাদী সা                                        | 81  | वानी ग ७ अञ्चानी नि ।                   |
| @ I | শুদ্ধ জাতীয় রাগ।                                          | @ I | মিশ্র জাতীয় রাগ।                       |
| ঙা  | পকড়— সা সা, রে রে, গ্রু<br>গুমম প ।<br>১ ৪৯০০ ১৮৪ ১৮৪ ১৮৪ |     | প্ৰড়— নি সা গ্, নি সা,<br>পৃ ধু নি সা। |

## ॥ আসাবরা জেনপুরী॥

## —সাদৃখ্য—

- ইভয় রাগই আসাবরী ঠাট হইতে উৎপদ্ধ
   ইইয়াছে।
- ২। উভয় রাগেই আরোহে গ ার্জিত।
- উ ভয় রাগেই অবরোচে ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়।
- ৪। উভয় রাগেই গ্রাধ ও নি বাবকৃত হয়।
- ৫। উভয় রাগেই বাদী ধু ও সম্বাদী গু।
- ৬। উভয় রাগেরই গাহিলার সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।
- ৭। উভয় রাগই উত্তরাঞ্বালী।

| — বৈসা <i>দৃশ্য</i> — |                         |     |                                              |  |
|-----------------------|-------------------------|-----|----------------------------------------------|--|
|                       | আসাবরী                  |     | <u>জোনপুরী</u>                               |  |
| 2.1                   | জাতি – ওড়ব – সম্পূর্ণ। | 51  | ষাড়বসম্পূর্ণ।                               |  |
| ३ ।                   | আরোহে গু ও নি বর্জিত।   | २ । | আরোহে <u>গ</u> বর্জিত।                       |  |
| ୭                     | এই রাগে ধৈবতের ব্যবহার  | 9+  | এই রাগে ধৈবতে <b>র</b> ব্যব <mark>হার</mark> |  |
|                       | অধিকতর হইয়া থাকে।      |     | আসাবরী রাগ হইতে                              |  |
|                       |                         |     | অপেক্ষাকৃত কম ব্যব <b>হৃত</b>                |  |
|                       |                         |     | <b>र</b> य़।                                 |  |
| 8 1                   | এই রাগে কেবল মাত্র      | 8 1 | কাহারও কাহারও মতে এই                         |  |
|                       | কোমল নি ব্যবহাত হয়।    |     | রাগে শুদ্ধ নি ও ব্যবহৃত                      |  |
|                       |                         |     | रुयू ।                                       |  |
| æ                     | পকড়—রে, ম, প,          | 41  | পকড়—রে ম প, নি ধ প,                         |  |
|                       | <u>नि धु</u> श।         |     | ধ্ম্পুর্রেম্প।                               |  |
|                       |                         |     |                                              |  |
|                       |                         |     |                                              |  |

## ॥ देखत्वी भागदकीम ॥

## —সাদৃখ্য —

- ১। উভয় রাগই ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। উভয় রাগের স্বরসমূহ কোমল ব্যব**হৃত হই**য়া **থা**কে।
- ত। উভয় রাগেই বাদী ম ও সম্বাদী সা।
- ৪.। উভয় রাগই উত্তরাঙ্গবাদী।
- ে। উদ্বয় রাগই লোকপ্রিয়।

# -বৈসাদৃশ্য-

#### ভেরবী

- ১। জাতি সম্পূর্ণ।
  - । গাহিবার সময় --প্রাতঃকাল।
- ৩। কাহারও কাহারও মতে ইহাকে স্ব্ৰিকালীন বাগ ( অর্থাৎ সব সময়ই গাওয়া মাইতে পারে ) বলা হয়।
  - ৪। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ম কখনও । ৪। এই রাগে কখনও তীত্র কখনও এই রাগে 🖰দ্ধ রে, গ, নি এবং ভীত্র ম প্রয়োগ করা হয়।
  - ৫। এই বাগেৰ প্ৰকৃতি 59年1
  - ৬। এই রাগে গ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা ঠংবী, টপ্পা, দাদরা, গজল ইত্যাদি অধিক গাওয়া হয়।
  - ৭। পকড়—ম, গ, সারে সা, कु निजा।

## মালকৌশ

- জাতি প্রড়ব। 51
- গাহিবার সময়--٦ ١ রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
- ৩। এই রাগ রাত্রির তৃতীয় প্রহরেই গাওয়ার সময় এবং ইহাতে কাহারও মভাভেদ নাই।
  - স্বর ব্যবহাত হয় না।
- ে। এই বাগের প্রকৃতি গন্তীর ৷
- ৬। এই রাগে কেবল মাত্র গ্ৰুপদ ও খেয়ালই গাওয়া হয়।
- १। म शं, वश् निथ, म, 9, 711

## ॥ भूवीं-भूतिशाधमाञ्जी ॥

## - मान्य

- ১। উভয় রাগই পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। উভয় রাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ।
- ৩। উভয় রাগেই কোমল ব্রে, কোমল ধ ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয়।
- ৪। উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।
- উভয় রাগই সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ।

# — বৈসাদৃশ্য—

## পূৰ্বী

- ১। এই রাগে ছই মধ্যম ব্যবহৃত হয়।
- ২। বাদী গও সম্বাদী নি।
- ৩। গাহিবার সময়— দিবা অন্তিম প্রহর।
- 8। কোন কোন দেশে শুদ্ধী ধৈবতের প্রচলন দেখা যায়।
- ৫। পকড়—নি, সারেগ,
   ম গ, ম, গ, রে গ, রে সা।

## পূরীয়াখনাত্রী

- ১। এই রাগে তীব্র ম ব্যব-হত হয়।
- ২। বাদী প সম্বাদী রে।
- গাহিবার সময়—
   সদ্ধ্যাকাল।
- ৪। কেবল মাত্র কোমল ধৈবতই ব্যবহৃত হয়।
- ৫। পকড়—নি, রে গ, মপ,
   ধুপ, মগ, মরে গ,
   ধর্মগ, রে সা।

### ॥ হুমীর কেদার ॥

### — সাদৃখ্য—

- ১। উভয় রাগই কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। উভয় রাগেই হুই মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
- উভয় রাগেই ছই মধ্যমের প্রয়োগ পদ্ধতি একই
  প্রকারের যথা—কোমল ম উভয় রাগেই আরোহে

  এবং অবরোহে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তীব্র মধ্যম

  সাধারণতঃ আরোহেতেই ব্যবহৃত হয়।
- 8 া সোন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ম উভয় রাগেই কোমল নি বিবাদী স্বররূপে কখনও কখনও অবরোহে ধৈবতের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা— ধ নি পা
- ৫। উভয় রাগেই আরোহে নি তুর্বল।
- ৬। উভয় রাগেই আরোহে নি ও অবরোহে গ বক্ত।
- ৭। উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্তি প্রথম প্রহর।
- ৮। উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী

|     | —বৈসাল্ভ                      |    |                    |  |  |  |
|-----|-------------------------------|----|--------------------|--|--|--|
|     | <b>হ</b> মীর                  |    | কেদার              |  |  |  |
| 5-1 | জাতি—সম্পূর্ণ।                | 21 | জাতি—ঔড়ব—ষাড়ব ৷  |  |  |  |
| २ । | আবোহে রে ছর্বল।               | २। | আরোহে রে বর্জিন্ত। |  |  |  |
| 5-1 | আরোহে গ ব্যব <b>হৃত হ</b> য়। | ७। | আরোহে গ বজিত       |  |  |  |

| — বৈসাদৃত্ত |                                                   |     |                                                         |  |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--|
|             | হ্মীর                                             |     | <del>কে</del> দার                                       |  |
| g           | আরোহে প তুর্বল।                                   | 8 l | আরোহে প হুর্বল নহে।                                     |  |
| @ 1         | বাদী ধ ও <b>সম্বাদী গ</b><br>মতান্তরে প বাদীস্বর। | ¢۱  | বাদী ম ও সম্বাদী সা।<br>সর্ববাদী সন্মতভাবে বাদী         |  |
| ঙা          | অব্যাহে গ স্পন্থি ভাবেই<br>ব্যবহাত হয়।           | ৬।  | ম।<br>অবরোহে গ অস্পষ্টরূপে                              |  |
|             |                                                   |     | ব্যবহৃত হয়। মীর সহ-                                    |  |
|             |                                                   |     | যোগে ম রে গাহিবার<br>সময় গ কে স্পর্শ করা               |  |
| 91          | এই রাগে ছই মধ্যম                                  |     | इय् ।                                                   |  |
|             | পরপর ব্যবহৃত হয় না।                              | 91  | এই রাগে ছই মধ্য পর পর ব্যবহার করা যায় যথা—ম প ধ প ম ম, |  |
|             | <del></del> .                                     |     | ধপম, পমরেসা।                                            |  |
| b-1         | প্রজ্ড সা রে সা<br>প্রমধ।                         | b   | প্রজ্—সাম, মপ্র<br>ধ্পম, রেসা!                          |  |

## ॥ सम-जिल्लाकारमाम्॥ —সাদৃত্য—

- উভয় রাগই থমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 51
- ২। উভয় রাংগই প বাদী ও রে সম্বাদী।
- ৩। গাহিবার সময় —রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর।
- ৪। পূর্বাক্ষবাদী রাগ।
- ৫। উভয় রাগেরই স্থুরট রাগের সহিত সাদৃশ্য আছে।
- উত্তর রাগেই রে বক্ত।

#### -বৈসাদৃশ্য-(FA) ভিলকামোদ ১। জাতি—সম্পূর্ণ। ১। জাতি—সম্পূর্ণ। ২। আরোহে গ ছর্বল। ২। আরোহে গ তুর্বল নহে। ৩। আরোহে ধ তুর্বল। ও। আরোহে ধ বঞ্জিত। ৪। এই রাগে কেবল মাত্র ৪। এই রাগের প্রকৃতি ও রে বক্ত। চলন বক্ত । ে। এই রাগে নি কোমল ৫। এই রাগে শুদ্ধ নি ব্যব-ব্যবহৃত হয়। হাত হয়, যদিও মহারাট্র দেশে কোন কোন গায়ক কোমল নি প্রয়োগ করেন ৬। পকড়-প্রিসারেগ, সা, ৬। পকড় – রে, মপ, নিধপ,

## ॥ वादगञ्जी—डोमशनानी॥

রেপমগ্রান।

#### — সাদৃশ্য—

- ১। উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
- ২। গুও নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
- ৩। উভয় রাগে ম বাদী ও সা সম্বাদী।
- ৪ । উভয় রাগেই আরোহে কখনও কখনও তীত্র নি
   প্রয়োগ করা হয় ।
- ে। উভয় রাগই অবরোহে সম্পূর্ণ।
- ৬। উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

পধপ্ম, গরেগসা।

## —বৈসাদৃশ্য—

### বাগেন্ত্ৰী

- ১। এই রাগের জাঙি সম্বংক তিন প্রকারের মত আছে যথাঃ
  - (ক) ষাড়ব।
  - (খ) ষাড়ব—সম্পূর্ণ।
  - (अ अध्यूर्व।
- ই। আরোহে ক দা চিৎ প ব্যবহৃত হয়।
- ত। আরোহে রে হুর্বল।
- ৪। আরোহে ধ ব্যব্র্টিত হয়।
- ৫। গাহিবার সময়--মধ্য রাত্রি।
- ৬। পকড়—সাঃ নিধু সা। মধনিধ,ম, গুরে, সা।

## ভীমপলাশী 🖁

জাতি—উড়ব—সম্পূর্ণ
 ( সর্ববাদী সন্মত )।

- ২। আরোহে প ব্যব**হাত হ**য়।
- ৩। আরোহে রে বর্জিত।
- ৪। আরোহে ধ বঞ্জিত।
- গাহিবার সময়—
   দিবা তৃতীয় প্রহর ।
- ৬। পকড়— নিসাম, ম গ, প ম, গ, ম গ রে সা!

## চতুর্থ অধ্যায়

### ॥ ঠাটোৎপত্তি প্রকার ॥

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যদি সপ্তকে রাগোপযোগী
১২টি স্বর মানা হয়, তাহা হইলে সপ্তক হইতে ৭২টি মেল বা ঠাট
উৎপন্ন হইতে পারে। সপ্তদশ শতাকীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতজ্ঞ
পণ্ডিত ব্যক্ষটমখী তাঁহার রচিত চতুর্দ্দিণ্ডি প্রকাশিকা গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম
এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যক্ষটমখী নিম্নোক্ত প্রকারে
৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছেন।

সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর এই প্রকার:--

मा तु ति अ श म म अ भ भ भ नि नि।

ঠাট রচনার জন্ম এই ১১টি স্বর হইতে প্রত্যেকবার ক্রুমান্ত্র-সারে ৭টি স্বর প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ১২ স্বরের মধ্যে 'ম' মধ্যমকে সাময়িক ভাবে বাদ দিয়া ঐ পংক্তির অন্তিমস্থানে তার 'সা' যোগ করিলে ঐ পংক্তি এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

## मा उत् उत् ग ग म श ध ध नि नि मा।

এখন এই ১২ স্বরকে মধ্যম পর্যান্ত সমভাবে বিভক্ত করিয়া দেখিতে হইবে প্রতি অর্দ্ধভাগ হইতে কয়টি চতুঃস্বরী মেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক পূর্বর মেলার্দ্ধের প্রথম স্বর 'দা' এবং অন্তিম স্বর 'ম' এবং প্রত্যেক উত্তর মেলার্দ্ধের প্রথম স্বর 'প' এবং অন্তিম স্বর 'সা' হইবে। পূর্ব্ব সপ্তকার্দ্ধে অর্থাৎ 'সাবে রে পূ গ ম' এই স্বর সমূহ হইতে নিমুলিথিত ৬টি পূর্ব্বমেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে।

১। সারেরেম

২। সারেগ্ন

৩। সারেগম

৪। সারেগম

ে। সারেগম

ভা সা<u>গ</u>গম

এই প্রকার সপ্তকের উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ 'প ধু ধ নি নি সা' এই স্বর সমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৬টি উত্তর মেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে।

১। প<u>ৃধ্</u>ধসা

২৷ প্ধনিসা

৩। পধ্ৰিসা

৪ ৷ পধনিসা

१। शश्निमा

৬৷ প্নিনিসা

এখন সম্পূর্ণ মেল রচনা করিতে হইলে উপরোক্ত প্রত্যকটি
পূর্বব মেলার্কের সহিত ছয়টি করিয়া উত্তর মেলার্ক যোগ দিতে হইবে
যথা :—-

) मा ति ति म, श्रम्भा। २। मा ति ति म, श्रम्भा। গ রে রে ম, প ধু নি সা।
 ৪ ি সারে রে ম, প ধু নি সা।
 ৫। সারে রে ম, ্রিপ রি নি সা।
 ৬। সারে রে ম, প নি নি সা।

পূর্বব মেলার্দ্ধ ছয়টি অতএব সম্পূর্ণ ঠাট ৬ 🗙 ৬ 💳 ৩৬টি হইবে।
উক্ত ৩৬টি মেলের শুক্ধ মধ্যম স্থানে তীব্র মধ্যম ব্যবহার করিলে
পুনরায় ৩৬টি মেল উৎপন্ন হইতে পারে। পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী এই
প্রকারে মেল সংখ্যা ৩৬ 🛨 ৩৬ 💳 ৭২টি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাগ বিশেষের ঠাট নির্ণয়ের স্থবিধার জন্ম পণ্ডিত ভাতথণ্ড হিন্দুখানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে উপরোক্ত ৭২টি ঠাট হইতে নিম্নলিখিত ১০টি ঠাট মানিয়া লইয়াছেন।

- ১। विनावन ঠাট--সারে গমপধ নি সা।
- ২। কল্যাণ "--সারে গমপধনি সা।
- ৩। খমাজ "-সারে গম প ধ নি সা।
- ৪। ভৈরব "— সারে গম পধুনি সা।
- ৫। প্রী "-- সারে গম প ধুনি সা।
- ঙা মারবা "- সারে গম প ধ নি সা।
- ৭। কাকী "—সারে গুম প ধ নি সা।
- ৮। আসাবরী »—সারে গুম প ধু <u>নি</u> সা।
- ভরবী "—সারে গুম প ধুনি সা।
- ১০। তোড়ী "সারে গুমুপ ধুনি সা।

### ।। ठाउँ ख जान ॥

#### वाद

- স্বর রচনাকে ঠাট বলা হয়। যথা---কল্যাণ ভৈপ্পৰ ইত্যাদি।
- ২। ঠাট সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি । ২। রাগ ঠাট হইতে উৎপর হয়। স্বর হইতে উৎপন্ন হয়।

৩। ঠাট সংখ্যা --দাক্ষিণাত্যের

পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর মতে ৭২টি ঠাট হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে ১০টি ঠাট মানা रुय । यथा-বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারবা, কাফী, আসাবরী, ভৈরবী, ভোড়ী।

#### রাগ

- ১। রাগ উৎপাদনের সমর্থ বিশিষ্ট । রাগ স্বর সমূহের বিশিষ্ট রচনা যাহা বর্ণ এবং অলঙ্কারের সাহায্যে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া লোক্চিত্ত রঞ্জন করে। যথা-বেহাগ, ভৈরবী ইত্যাদি।

  - ৩। রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন প্রকার বলিয়া মানা হয় --সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং প্রড়ব। কিন্তু আরোহ এবং অবরো-হের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে রাগের জাতি ৯ প্রকার হয়।

যথা---

- १। अम्भूर्व-अम्भूर्व।
- ্যু যাড়ব। 21
- ত্র। 🤧 🛏 উভ্ব।
- ৪। ষাড়ব—সম্পূর্ণ।
- ্,, —ষাভূব।
- ,, ----वेव्य । ای

वाढ

जान

१। বিভব — সম্পূর্ণ।
৮। ,, — বাড়ব।
৯। ,, — বিড়ব।
উপরোক্ত ৯ প্রকারের
জাতি হইতে মোট ৩৪৮৪৮টি
রার্গ হইতে পারে।

৪। ঠাটের স্বর সমূহ 'সারে গ ম'
 এইরূপ ক্রমানুসারে ব্যবহৃত
 হয়।

। রাগের স্বর সমূহ সব সময়
ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয় না।
য়থা—কেদার রাগ—
সাম, মপধপ, নিধসা
সানিধপ, মপধপম,

ে। ঠাটে একই স্বরের ছই পর যথা — 'ব্রেরে' পর পর প্রয়োগ করা যায় না (উত্তর ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে)। প্রম রে সা।

শেষারণ নিয়মে রাগ একই
করের ছইরূপ পর পর
প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু
কোনও কোনও রাগে ঐরূপ
প্রয়োগ বিধিও দেখা যায়।
য়থা -- ললিভ রাগে -দি রে গ ম ম ম'।

৬। ঠাটে 'ম' এবং 'প' বর্জিত হয় না।

৬। রাগে 'ম' এবং 'প' একই সঙ্গে বজিত হয় না, ছুইটির কোন ও একটি বজিত হুইতে পারে। বথা— वाढ

৭। ঠাটে কেবল মাত্র আরোহ আছে। যথা— কল্যাণ ঠাট—

সারে গমপ ধ নি সা

- ৮। কোন ও ঠাট হইতে উৎপন্ন
  কোনও বিশেষ রাগের নাম
  অনুসারে এ ঠাট পরিচিত।
  যথা—
  তৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন
  তৈরব, কালিংগড়া, রামকলী
  রাগের মধ্য হইতে ভৈরব
  রাগের নামে ভৈরব ঠাট
  পরিচিত।
- ১। ঠাটে বঞ্চকতার প্রয়োজন নাই।
- ১০। ঠাটে অবরোহ নাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া যায় না : আরোহে ব্যবহৃত সর সমূহই গাওয়া যায় যাত্র।

#### 11179

যথা— ভূপালীতে—'ম' বজিড মারবাতে—'প' ,,

ন। বা গে আ বো হ এবং অববোহ তৃইই আছে। যথা—ইমন বাগ—

> সারে গমপ ধ নি সা। সানি ধ প ম গ রে সা।

৮। প্রত্যেক রাগই নিজ নিজ নামে পরিচিত।

- রাগ মাত্রই রঞ্জকভাপূর্ণ।
   'রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ''
- ১০। রাগে আরোহ, অবরোহ
  আছে এবং উহা রঞ্জকতাপূর্ণ, কাজেই রাগকে
  আলাপ, ভাল, গমক, মীড়,
  ভান প্রভৃতির সাহায্যে

#### ॥ जांभ मरच्या ॥

রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন প্রকার বলিয়া মানা হয়-সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও উদূব এবং উহাতে যথাক্রমে ৭টি, ৬টি এবং ৫টি স্বর লাগে। কিন্তু আরোহ এবং অবরোহের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে রাগের জাতি ১ প্রকার হয়।

এখন উপরোক্ত প্রজ্যেক জাতি হইতে কতটি রাগ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা নিম্নলিথিত দাক্ষেত্রিক নিয়মের সহিত অতি সহজেই জানিতে পারা যায়।

এই নিয়নে রাগ সংখ্যা নিম্নোক্ত রূপে নির্ণয় করা যায় । যথা :---

$$y = -\frac{1}{2} = -\frac{1}$$

কাজেই দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র একটি ঠাট হইতেই ৪৮৪টি রাগ উৎপন্ন হইতে পারে। ঠাট সংখ্যা ৭২টি মানা হইলে রাগ সংখ্যা মোট ৪৮৪ × ৭২ = ৩৪৮৪৮টি মানা যাইতে পারে। যাহাইউক সাধারণতঃ যে সকল রাগ গাওয়া হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা তুই শতের অধিক নহে।

বিভিন্ন জাতীয় রাগের সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতি:—রাগের আরোহ যাড়ব হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর্ন এবং অবরোহ যাড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর্ন বাদ দিতে হইবে। ঠিক একই নিয়মে আরোহে ওড়ব হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে তুইটি করিয়া স্বর্ন এবং অবরোহে ওড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে তুইটি করিয়া স্বর্ন বাদ দিতে হইবে। নিয়ের উদাহরণ তুইটীর দ্বারাই এই পদ্ধতির স্বরূপ স্থুপন্ত হইবে।

যথা:—বিলাবল ঠাট হইতে 'ষাড়ব-ষাড়ব' এবং 'গ্রড়ব-গ্রড়ব' জাতীয় রাগ কয়টি হইতে পারে।

১। বিলাবল ঠাট হইতে ষাড়ব-যাড়ব জাতীয় রাগ মোট ৩৬টি হইতে পারে। এই জাতীয় রাগে আরোহে ৬টা এবং অবরোহে ৬টা স্বর লাগে। ইহাতে আরোহে প্রস্ত্যেকবার নীচের দিক হইতে এবং অবরোহে প্রত্যেকবার উপরের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে। উহা এইরূপ: —

আরোহ

১। সা গ ম প ধ নি সা ২। সা রে ম প ধ নি সা ৩। সারে গ প ধ নি সা ৪। সারে গ ম ধ নি সা ৫। সারে গ ম প নি সা ৬। সারে গ ম প ধ সা অবরোহ

 취
 성
 억
 지
 성
 제
 1

 취
 គ
 여
 지
 여
 제
 1

 취
 គ
 여
 지
 여
 여
 지
 기

 취
 គ
 여
 여
 여
 여
 여
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기
 기</

এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি ষাড়ব আরোহের সহিত ৬টী করিয়া ষাড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট ৬×৬=৩৬টী রাগ হইতে পারে।

২। বিলাবল ঠাট হইতেই ওঁড়ব-ওঁড়ব জাতীয় রাগ মোট ২২৫টা হইতে পারে। এই জাতীয় রাগে আরোহে ৫টা এবং অবরোহে ৫টা স্বর লাগে। ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের দিক হইতে এবং অবরোহে প্রত্যেকবার উপরের দিক হইতে তুইটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে। উহা এইরূপ—

রে গ, রে ম, রে প, রে ধ, রে নি, | নি ধ, নি প, নি ম, নি গ, নি রে,

গম,গপ,গধ,গনি, মপ, মধ, মনি, পধ, পনি, ধনি। ষধ, নিপ, নিম, নিগ, নিরে ধপ, ধম, ধগ, ধরে পম, পগ, পরে, মগ, মরে,

#### আরোহ

#### অবরোহ

नि সা সা সা প গ ব্লে স 5 1 ম্ ধ ম নি সা 5 রে সা ļ গ 위 ধ সা ধ ম 21 সা নি সা ধ 위 গ রে সা 1 ম ধ সা সা গ 9 नि সা প ব্লে সা প সা ম 1 সা গ ম ধ 8 1 সা প গ স সা ধ ম 1 প ধ 41 গ ম সা নি নি সা সা ম 9 রে সা ł সা 9 ধ 61 (\$ নি নি সা সা প গ সা রে 1 ম ধ 91 সা বে নি নি প 9 সা সা ম রে সা ম b | সা ব্লে নি প সা সা ম গ সা 9 ধ 1 ম 2 | সা বে नि নি সা 5 ধ 커| ধ ব্লে সা গ 1 রে 501 케 नि নি গ 외 সা সা ধ ম্ বে সা 1 সা রে 551 নি 위 ধ 케 সা ধ য গ সা গ 1 ব্লে 521 সা নি नि সা সা ধৃ প রে সা গ ম ł मा ব্লে 701 নি ম সা স্য ধ প গ সা সা 5 ধ ĺ 186 রে নি প সা সা 위 ম গ ধ সা 50 1 সা রে ম П

এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি ওড়ব-আরোহের সহিত ১৫টি করিয়া ওড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট ১৫×১৫=২২৫টি রাগ উৎপন্ন হইতে পারে।

## ॥ পূর্বরাগ ও উত্তররাগ ॥

পূর্ব্বরাগ— যদি কোন বাগের বাদী স্বরটি সপ্তকের পূর্বাঙ্গ অর্থাৎ 'না রে গ ন প' এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহা হইলে উহাকে পূর্ব্বরাগ অথবা পূর্বাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। পূর্ব্বরাগ গাহিবার মোটামুটি সময় দিন ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা।

উদাহরণ – পূর্বী, মূলভানি, পুরিয়া, কল্যাণ, কাফী ইভ্যাদি।

উত্তররাগ — যদি কোন রাগে বাদী স্বরটি সপ্তকের উত্তরাঙ্গ অর্থাৎ 'ম প ধ নি সা' এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় গুহা হইলে উহাকে উত্তর রাগ অথবা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। উত্তর রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় রাত্রি ১২টা হইতে দিন ১২টা।

উদাহরণ—মালকৌষ, মল্লার, বসন্ত, ললিত, ভৈরব, জৌনপুরী, ভৈরবী, তোড়ী ইত্যাদি।

'ম' এবং 'প' সপ্তকের পূর্ব্ব এবং উত্তর উভয় অঙ্গেই আছে কাজেই 'ম' কিংবা 'প' কোনও রাগের বাদী স্বর হইলে উক্ত রাগ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্বাঙ্গবাদী অথবা উত্তরাঙ্গবাদী হইবে।

যথা—ভীমপলাশী এবং বাগেন্সী উভয় রাগেই 'ম' বাদীম্বর কিন্তু প্রকৃত বিচারে প্রথনটিকে পূর্ববিগা এবং দ্বিতীয়টিকে উত্তর রাগ বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাদের গাহিবার সময় যথাক্রমে দিন ১২ —ওটা এবং রাত্রি ১২—ওটা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

#### ॥ সন্ধিপ্রকাশ রাগ ॥

চুই বস্তার মিলনকে 'সন্ধি' বলা হয়। এখানে 'সন্ধি' শব্দের অর্থ দিন এবং রাত্রির মিলন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই মিলন ছুইবার হয়—উঘাকালে এবং সায়ংকালে। কিন্তু এই মিলনক্ষণ এত অল্প স্থায়ী যে এ সময়ের মধ্যে কোনও রাগ গাওয়া কিংবা বাজানো সম্ভব নয়। কাজেই দঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞগণ স্থবিধার জন্ম ঐ মিলন সময়কে ৪—৭টা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

যে রাগ দিবারাত্রির উক্ত মিলন সময়কে প্রকাশ অথবা স্থচিত করে তাহাকেই সন্ধি প্রকাশ রাগ বলা হয়।

দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে ভোর ৪টা হইতে অপরাক্ত ৪টা এবং
পুনরায় অপরাক্ত ৪টা হইতে ভোর ৪টা পর্যান্ত ছই ভাগে বিভক্ত
করিয়া প্রথমত প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ অথবা প্রথম শ্রেণীর
রাগ তংপর প্রাতঃকালীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাগ গাওয়া
হয়। পুনরায় সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ তংপর সায়ংকালীন
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাগের মোটামুটি সময় নির্দ্দেশ করা
হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয় পদ্ধতি এবং রাগগুলি কোন্ শ্রেণী ভুক্ত তাহা নিমে প্রদত্ত হইল।

### ।। রাগের বৈশিষ্ট-নির্ণয় পদ্ধতি।।

সন্ধিপ্রকাশ অথবা প্রথম শ্রেণীর রাগ — ভৈরব, পূর্বী এবং মারবা ঠাট হইতে উৎপন্ন!

- ১। ভৈরব ঠাটঃ সারে গম পধ নি সা।
- ২। পুৰী ,, সাবে গমপুধ নি সা।
- ৩। মারবা,, সারে গম প ধ নি সা।

বৈশিষ্ঠা— রে গ নি

উপরোক্ত ঠাট সমূহের অন্তর্গত স্বরগুলির সমালোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সন্ধি প্রকাশ রাগে, 'রে' কোমল এবং 'গ' ও 'নি' শুদ্ধ হইবেই। ম ও ধ কোমল কিংবা ভীত্র তুইই হইতে পারে। দিভীয় শ্রেণীর রাগ —এই শ্রেণীর রাগ কল্যাণ, বিল্লাবল এবং খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন।

- ১। কল্যাণ ঠাট সারে গম প ধ নি সা।
- ২। বিলাবল ,, সারে গম প ধ নি সা।
- ৩। খমাজ ,, সারে গম প ধ নি সা বৈশিষ্ট্য - রে গ ধ

অতএব এই শ্রেণীর রাগে 'রে' 'গ' এবং 'ধ' শুদ্ধ হইবেই। ম এবং নি কোমল কিংবা ভীত্র হুইই হইতে পারে।

ভূতীয় শ্রেণীর রাগ—এই শ্রেণীর রাগ, কাফী, আসাবরী, ভৈরব এবং ভোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

- ১। কাফী সারে গম পধ নি সা।
- ২। আসাবরী—সারে গম প ধ <u>নি</u> সা।
- ত। ভৈরবী সারে গম প<u>ধ</u> নি সা।
- ৪। ভোড়ী সারে গুম প ধুনি সা।

বৈশিষ্ট — গ

অন্তএব এই শ্রেণীর রাগে 'নু' কোমল হইবেই। রে, ম, ধ এবং নি কোমল কিংবা ভীত্র ছইই হইতে পারে।

।। বিভিন্ন শ্রেণীর কতিপয় রাগ।।

প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ –

- ১। ভৈরব ঠাট—ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী, জোগিয়া, বিভাস।
- ২। পূর্বী " —বসন্ত, পরজ।
- ৩। মারবা " সোহনী, ললিত।

#### প্রাঃ দিতীয় শ্রেণীর রাগ ঃ--

- ১। কল্যাণ ঠাট—গোড়সারং, হিশ্রোল।
- ২। বিলাবল " —বিলাবল, দেশকার।
- ৩। খমাজ " ×

## প্রাঃ তৃতীয় শ্রেণীর রাগঃ --

- ১। কাফী ঠাট বুন্দাবনী সারঙ্গ, ভীমপলাশী, পীলু।
- ২। আসাবরী " আসাবরী, জেনপুরী।
- ত। ভৈরবী 🦙 —ভৈরবী।
- ৪। ভোড়ী " —ভোড়ী, মূলতানী।

#### সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ:-

- ১। ভৈরব ঠাট— ×
- ২। পূর্বী " —পূর্বী, ঞ্রী, প্রিয়াধনাঞ্জী।
- ৩। মারবা " মারবা, পুরিয়া।

#### সাঃ ছিভীয় শ্রেণীর রাগ :--

- ১। কল্যাণ ঠাট ইমন, ইমন কল্যাণ, ভূপালী, স্মীর.
  শুদ্ধ কল্যাণ, কেদার, কামোদ, ছায়ানট।
- ১। বিলাবল " বিহাগ, শহুরা, ছুর্গা।
- থমাজ " —খমাজ, দেশ, তিলককামোদ, জয়য়য়য়িত্ত,
   ঝিঁঝোটি।

## সা: তৃতীয় শ্রেণীর রাগ:—

- ১। কাফী ঠাট কাফী, বাগেঞী, গোড়মলার, বহার,
  মিয়ামলার।
- ২। আমাবরী " —দরবারী কান্ডা, অড়াণা।
- ৩। ভৈরবী "—মালকোঁস।
- ৪। তোড়ী "— ×

## বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের মোটামুটী সময়: -

প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ— ৪— ৭ টা ( সকাল )

🥠 দ্বিতীয় শ্রেণীর 🦙 ৭—১১ 🔑 🦏

,, তৃতীয় শ্রেণীর ,, —১১— ৪ ,, (অপরা্চ্চ্ )

সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ— ৪— ৭ ,, ( সন্ধ্যা )

,, তৃতীয় শ্রেণীর " —১১— ৪ " ( ভোর )

#### ॥ শুদ্ধ, ছারালগ এবং সঞ্চীর্ণ রাগ॥

শুদ্ধ বাগ — সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী রাগ বিশেষকে উহার স্বাতস্ত্র্য রক্ষা করিয়া অত্য কোন ও রাগের সাহায্য ছাড়া গাওয়া হইলে উহাকে শুদ্ধ রাগ বলা হয়।

উদাহরণ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির ইমন, খমাজ, ভৈরব প্রভৃতি দশটি ঠাট বাচক রাগকেই কেবল মাত্র শুদ্ধ রাগ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অহা রাগ ছায়ালগ কিংবা সঙ্কীর্ণ জাতীয়।

ছায়ালগ রাগ —সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী মূল রাগ অথবা আশ্রয় রাগ অর্থাৎ ঠাট বাচক রাগের ছায়ার অবলম্বনে রচিত রাগকে ছায়ালগ রাগ বলা হয়। যথা —

> কল্যাণ ঠাট হইতে— ভূপালী, হমীর, শুদ্ধ কল্যাণ ইত্যাদি। কাফী ,, ,, —বাগেশ্রী, বহার ইত্যাদি।

সঙ্কীর্ণ রাগ — সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত নিরমান্ত্রযায়ী ঠাট বাচক রাগ এবং ছারালগ রাগের সংমিশ্রণে রচিত রাগকে সঙ্কীর্ণ রাগ বলা হয়। যথা—পীলু।

শুদ্ধ রাগকে বিরাট বটবুক্ষের সহিত, ছায়ালগ রাগকে বটবুক্ষের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অপেকাকৃত নিয়শির বৃক্ষের সহিত এবং সঙ্কীর্ণ রাগকে উহাদের সন্মিলিত ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃক্ষ-শিশুগুলির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

#### ॥ গ্রহ, অংশ এবং দ্যাস স্থর ॥

প্রাহ ও ত্যাস শ্বর—প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাগকে নির্দিষ্ট শ্বর
হইতে আরম্ভ করিয়া নির্দিষ্ট শ্বরে শেষ করিবার পদ্ধতি ছিল। উক্ত
শ্বর তুইটিকে যথাক্রমে গ্রহ এবং ত্যাস শ্বর বলা হইত। বর্তুমানকালে
রাগ গাহিবার উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। রাগে ব্যবহাত
মুখ্য শ্বর সমূহের মধ্যে যে কোন শ্বরে সমাপ্ত করা হইয়া থাকে।

আধুনিক কালে উচ্চান্ত সঙ্গীতে 'গ্রহ' কথাটির ব্যবহার নাই কিন্তু 'আস' কথাটি প্রকারান্তরে ব্যবহার হইয়া থাকে। কোনও রাগ গাহিবার সময় যে মুখ্য স্বরগুলির উপর পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া রাগের স্বরূপ প্রকাশ করা হয় উহাদিগকে ঐ রাগের আস স্বর বলা হয়। বাদী এবং সম্বাদী স্বর প্রত্যেক রাগেরই আস স্বর। ইহা ছাড়া ও অনুবাদী স্বরগুলির মধ্য হইতে একটি কিংবা একাধিক স্বর্ব আস স্বরূপে প্রয়োগ করা হয়। যথা—

কেদার রাগে—ম, সা, প। জৌনপুরী ,, —ধু, গু, প। ভীমপলাশী ,, —ম, সা, গু, <u>নি</u>।

অংশ স্থর-—প্রাচীনকালে কোনও ক্রিন্ট্র যে স্বরটি সর্বাপেক্র্র বেশী প্রয়োগ করা হইত তাহাকে 'অংশ স্বর্গ স্বলা হইত ১

'वह्नवः श्रात्रादाय महारमञ्जत हिन्नकः' । weet bar

অংশ স্বরকে বর্তুমানকালে বাদী স্বর বলা হয়। কিন্তু কেবল মাত্র বহুল প্রয়োগেই বাদী স্বরের বৈশিষ্ট্য নয়। যে স্বর্তী রাগ রাগ বিশেষে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় এবং রাগের স্বরূপ নির্ণয়ে সর্ব্বাধিক সাহায্য করে উহাকেই 'বাদী স্বর' আখ্যা দেওয়া হয়।

উদাহরণ—জোনপুরী রাগে 'ধ' অপেকা 'প' এর প্রয়োগ অনেক বেশী কিন্তু 'প' ঐ রাগের বাদী স্বর নয়। রাগের স্বরূপ নির্ণয়ে 'ধু' অধিকতর সাহায্য করে বলিয়া উহাই জোনপুরী রাগের বাদী স্বর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বাদী স্বরের সাহায়ে কোনও রাগ 'উত্তর রাগ' কিংবা 'পূর্বে রাগ' তাহা জানা যায় এবং ঐ রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় নিরূপণ করা যায়।

( পূর্ব্বরাগ ও উত্তররাগাংশে জন্টব্য )

#### ।। গায়কের গুণ ও দোয ।।

ক্রতশব্দঃ সুশারিরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ।
রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ॥
প্রবন্ধগাননিযাতো বিবিধালপ্তিত্ববিং।
সবর্ব স্থানোচ্চগমকেম্বনায়াসলসদ্গতিঃ॥
আয়ন্ত্রকণ্ঠস্তলজ্ঞঃ সাবধানো জিতপ্রমঃ।
শুদ্দজায়ালগাভিজ্ঞঃ সবর্ব কাকুবিশেষবিং॥
অপারস্থায়সঞ্চারঃ সর্বদোষবিবর্জিতঃ।
ক্রিয়াপরোহজ্ঞলয়ঃ স্কুটো ধারণাম্বিতঃ॥
স্কুর্জ রিজ বিনো হারিরহঃকুদ্ভজনোদ্ধুরঃ।
স্থাসম্প্রদায়ো গীতজৈগীয়তে গায়নাগ্রণোঃ॥

— সঙ্গীত বত্নাকর

#### হাণ ঃ--

- ১। হৃত্যশকঃ-- সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট।
- ২। সুশারীরঃ—যাহার আওয়াজ অভ্যাস ছাড়াই রাগ বিশেষের স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ।

- গ্রহ মোক্ষ বিচক্ষণঃ—'গ্রহ' এবং 'ন্যাদ' স্বরের প্রয়োগবিধি

  যাহার জানা আছে।
- 8। রাগরাগাঙ্গভাষাক্ষ ক্রিয়াক্ষাপাঙ্গকোবিদঃ—রাগাঙ্গ, ভাষাক্ষ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ সম্বন্ধে যাহার সমাক জ্ঞান আছে। এখানে রাগাঙ্গ অর্থাৎ রাগের বিভিন্ন অঙ্গ অথবা অংশ, ভাষাঙ্গ অর্থাৎ রাগে গেয় গানের ভাষা, ক্রিয়াঙ্গ অর্থাৎ রাগ গাইবার স্বতম্ভ নিয়ম এবং উপাঙ্গ অর্থাৎ ছোট ছোট স্বর রচনার সাহায্যে রাগের আলাপ।
- প্রবন্ধগাননিয্বাতঃ প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রবন্ধ গান সম্বন্ধে
   যিনি অভিজ্ঞ।
- ৬। বিবিধালপ্তিতথবিং— বিবিধ প্রকার আলপ্তি সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে। আলপ্তি এক প্রকার প্রাচীন গীত।
- ৭। সর্বস্থানোচ্চগমকেম্বনায়াসলসদ্গতি:— যিনি মন্ত, মধ্য এবং তার তিন স্থানের গমকে পটু।
- ৮। আয়ত্বকণ্ঠ: যিনি কণ্ঠ স্বরকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

তালজ্ঞ: – বিভিন্ন তাল সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে।

- ১০। সাবধান: —যিনি একাগ্রচিত্তে গান করিতে পারেন।
- ১১। জিতশ্রমঃ —গান গাহিবার সময় যাহাকে পরিশ্রাস্ত দেখায় না।
- ১২। শুদ্ধছায়ালগাভিফঃ শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সন্ধীর্ণ রাগ সন্থন্ধে যাহার জ্ঞান আছে।
- ১৩। স্বৰ্কাক্বিশেষবিৎ—সঙ্গীত শাস্ত্ৰোক্ত ছয় প্ৰকার কাকু সম্বন্ধে
  যাহার জ্ঞান আছে। পণ্ডিত কল্লিনাথ কাকুর এইরূপ ব্যাখ্যা
  করিয়াছেন—'কাকুধ্ব নেবিকারঃ' অর্থাৎ কাকুধ্বনির (সঙ্গীতাপ্যোগী আওয়াজের) বিকার অথবা বিশেষ রূপ। কাকু
  ছয় প্রকার যথাঃ— স্বরকাকু, রাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু,
  অক্সরাগকাকু, যন্ত্রকাকু।

- ১৪। অপার স্থায় সঞারঃ যিনি গাহিবার সময় গানের অসংখ্য স্থায় অর্থাৎ রাগাবয়ব রচনা করিতে সমর্থ।
- ১৫। সর্বদোষবিবর্জিতঃ —যিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়মান্থবায়ী নির্দ্দোষ ভাবে গাহিতে পারেন।
- ১৬। ক্রিয়াপর: —যিনি নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।
- ১৭। অজ্ঞসন্ম: —নানা প্রকার লয় সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে।
- ১৮। সুঘটঃ যাহার গান শ্রোতাগণের মনোমুগ্ধ করে।
- ১৯। ধারণাম্বিতঃ —মেধাবী অর্থাৎ যিনি উত্তম স্মৃতি শক্তি বিশিষ্ট।
- ২০। ক্রুজনির্জ বনঃ—'যিনি নির্জ বন' প্রয়োগে পটু। 'নির্জ বন' রাগের একটি বিশেষ অবয়ব। উহার প্রকৃতি মেঘ গর্জনের ভায় গন্তীর।
- ২১। হারিরহঃকৃত্তজনোদ্ব্রঃ—িযিনি স্থমধ্র সঙ্গীতের সাহায্যে
   শোতার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ।
- ২২। স্থদপ্রদায় যিনি গুরুপরম্পরা উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত।

#### দোষ ঃ-

সংদষ্টোদ্ধ্ন্তস্ত্ৰৎকারিভীতশদ্ধিতকন্পিতা: ।
করালী বিকলঃ কাকী বিতালকরভোদ্ধ্যঃ !!
ঝোষককগুষকী বক্তী প্রসারী বিনিমীলকঃ ।
বিরসাপস্বরাব্যক্তস্থানজন্তীব্যবস্থিতাঃ
মিশ্রেকোহনবধানক্য তথাহন্যঃ সানুনাসিকঃ ।
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গাওকা নিন্দিতা মতাঃ ॥

—সঙ্গীত রত্নাকর

- ১। সংদষ্ট: –যিনি দাঁত পিসিয়া গান করেন।
- ২। উদ্ধৃষ্ঠ:-- যিনি কর্কশ চীৎকার করিয়া গান করেন।
- ৩। সৃংকারী—যিনি সূতকার অর্থাৎ এঁ এঁ এইরূপ শব্দ করিয়া গান করেন।

- ৪। ভীতঃ-যিনি ভয়ে ভয়ে গান করেন।
- ে। শক্ষিত —যিনি অনর্থক শঙ্কিত ও উত্তলা হইয়া গান করেন।
- ৬। কম্পিতঃ—যিনি কম্পিত আওয়াজে গান করেন।
- ৭। করালী যিনি হা করিয়া গান করেন।
- ৮। বিকলঃ—যাহার গানে স্বর প্রান ঠিক থাকে না।
- ৯। কাকী যিনি কাকের মত কর্কশ স্বরে গান করেন।
- ১০। বিতালঃ যিনি একটু পরেই তালভ্রষ্ট হন।
- ১১। করভ: যিনি উর্দ্ধমুখ হইয়া গান করেন।
- ১২। উদ্বড়ঃ—ভেড়ার মত মুখব্যাদন করিয়া যিনি গান করেন।
- ১৩। ঝোশ্বকঃ—যিনি গলার শিরা ফুলাইয়া গান করেন।
- ১৪। তুম্বকী তুম্বার মত মুখ ফুলাইয়া যিনি গান করেন।
- ১৫। বক্রী —মুখ বাঁকা করিয়া যিনি গান করেন।
- ১৬। প্রদারী যিনি হাত-পা ছুড়িয়া গান করেন।
- ১৭। নিমীলক: যিনি চোথ বন্ধ করিয়া গান করেন।
- ১৮। নির্দঃ যাহার গানে কোন মাধুর্য্য নাই।
- ১৯। অপস্বরঃ —যিনি ভ্রমবশতঃ বজিত স্বর প্রয়োগ করিয়া গান করেন।
- ২০। অব্যক্তঃ যিনি গানের শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না।
- ২১। স্থানভ্রিঃ-ধাহার আওয়াজ যথাস্থানে পেছিয় না।
- ২২। অব্যবস্থিতঃ—যিনি মনস্থির করিয়া যথাযথ ভাবে গান করিতে পারেন না।
- ২৩। মিপ্রকঃ—যিনি রাগের শুদ্ধতা রক্ষা না করিয়া উহাকে অক্স রাগের সহিত মিশাইয়া গাহিয়া থাকেন।
- ২৪। অনবধান: —যিনি গানের নিয়ম উপেক্ষা করিয়া নিজের থেয়াল অনুযায়ী গাহিয়া থাকেন।
- ২৫। সানুনাদিকঃ —যিনি নাকিস্কুরে গান করিয়া থাকেন।

#### ॥ व्यञ्जि ॥

প্রাচীন এবং আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞগণ শুভির নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কোন্টি প্রণিধান যোগ্য তাহা নিম্নোক্ত আলোচনা দারা বুঝা বাইবে।

প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে—

- 'প্রবণেন্দ্রিয়প্রান্থ্রনিয়েব শ্রুভির্ভবেৎ'।
   পর্থাৎ শ্রুবণেন্দ্রয়প্রাক্রপ্রনিই শ্রুভি।
- ২। 'শ্ৰুয়তে ইতি শ্ৰুতি :'। শোনা যায় এমন যে কোন শব্দই শ্ৰুতি।

শ্রুতির সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যা চুইটির মর্মার্থ এক। কিন্তু শতির সংজ্ঞা হিসাবে উহাদিগকে নির্ভুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আওয়াজ চুই প্রকার— সঙ্গাত-উপযোগী অর্থাৎ নাদ এবং সঙ্গীত-অনুপযোগী অর্থাৎ গোলমাল। সঙ্গীতে প্রথমোক্ত আওয়াজ অথবা শব্দের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। কানে শোনা গেলেই যদি শ্রুতি হয় তাহা হইলে শেযোক্ত আওয়াজকে সঙ্গীতে স্থান দেওয়া উচিং কিন্তু উহা মোটেই সন্তব নয়। কাজেই শ্রুতির পূর্বের্বাক্ত ব্যাখ্যা ছুইটি ভাষাবিদের দৃষ্টিতে অল্রন্ত হইলেও সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে ল্রান্তিমূলক। সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে সমস্ত শ্রুতিই শব্দ বটে কিন্তু সমস্ত শ্রুতি নয়।

আধুনিক গ্রন্থকারের মতে—

নতং গীতোপযোগিত্বভিজ্যেত্বনপূত্ত।
 লক্ষ্যে প্রোক্তংস্থপর্যাপ্তং সন্দীতশ্রুতি লক্ষণন।।

সঙ্গীতপযোগী যে শব্দগুলি স্থপষ্ট শোনা যায় এবং <mark>যাহাদের</mark> পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করা যায় তাহাদিগকে শ্রুতি বলে। শ্রুতির উপরোক্ত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে সত্য কিন্তু ঐরপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক। ব্যাখ্যায় শ্রুতির তিনটি বৈশিষ্টের কথা বলা হইয়াছে যথা—

- (क) উহারা সঙ্গীতপযোগী।
- (খ) উহাদিগকে স্থপষ্ট শোনা যাইবে।
- (গ) উহাদের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করা যাইবে। প্রথম ছুইটির সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই কিন্তু তৃতীয় বৈশিষ্টের দারা প্রমাণিত হয় যে পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিবার জন্ম আমাদিগকে সব সময়ই একাধিক সঙ্গীতপযোগী আওয়াজ উক্তারণ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল মাত্র একটি সঙ্গীতপযোগী শব্দ উচ্চারণ করিলে উহাকে 'শ্রুতি' বলা যাইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা শ্রুতির সংজ্ঞা হইতে পারে না।
- ২। ''স্বরের সুক্ষাংশকে শ্রুতি বলে অর্থাৎ এক স্বর হইতে অন্য স্বরে যাইবার সময় মধ্যে যে সুক্র স্বর থাকে তাহাকে শ্রুতি বলে।''

ক্রতির এইরপ সংজ্ঞা ও ভ্রমাত্মক। প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্বকারণণ সকলেই সপ্তকের অন্তর্গত স্বর সংখ্যা ১২টি এবং ক্রান্তি সংখ্যা ২২টি মানিয়া লইয়াছেন। প্রস্থকার উপরোক্ত ব্যাখ্যায় স্বরের স্ক্রাংশগুলিকে ক্রান্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। স্কুল অংশগুলি অর্থাৎ স্বরগুলিকে ক্রান্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অতএব প্রত্বকারের মতে ক্রান্তি সংখ্যা ১০টি দাড়ায় কিন্তু আসলে ক্রান্তি সংখ্যা ২২টি। তথাকথিত স্কুল এবং স্ক্রান্তই প্রকার অংশ সমন্তিতেই ক্রান্তি সংখ্যা ২২টি দাড়াইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহাত ১২টি স্বর ২২টি ক্রান্তর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কাজেই দেখা যাইতেছে ১২টি স্বর এবং উহাদের যে কোন ও ত্ইটির অন্তবর্ত্তী স্ক্রাংশগুলি সকলেই ক্রান্তিপদবাচ্য।

এখন বলা যাইতে পারে শ্রুতি এবং স্বরে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে স্বরসংখ্যা ২২টী ধরা হয় না কেন ? এরূপ ধরিয়া লইতে কোনও আপত্তি নাই তবে স্থবিধার জন্ম ১০টি বিশেষ শ্রুতিকে ১২টি স্বরের সম্ভর্কু করা হইয়াছে।

## চতুশ্চতুশ্চতুশৈচব ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ। ছে ছে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিপ্তা ঋষভধিবতো ।।

ত্র্পাৎ 'সা, ম এবং প' এর ৪ জ্রুতি, 'গ এবং নি'র ২ জ্রুতি, 'রে এবং ধ' এর তিন ক্রুতি।

প্রাচীনকাল হইতেই শুদ্ধ 'সা, বে, গ, ম, প, ধ, নি'কে যথাক্রমে ১, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ২১ শ্রুতিস্থানে ধরিয়া লইয়া অবশিষ্ট শ্রুতিস্থানকে উহাদের অস্তুর্ভু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

উদাহরণ—উপরোক্ত 'সা, ম এবং প'-এর ৪টি করিয়া শ্রুতি ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম শ্রুতিস্থানে অর্থাৎ ১, ১০ এবং ১৪ শ্রুতিতে যথাক্রমে 'সা, ম এবং প' অবস্থিত। '২, ৩, ৪,' '১১, ১২, ১৩,' এবং '১৫, ১৬, ১৭' শ্রুতিস্থানগুলি যথাক্রমে রে, ম এবং শ্রু-এর বিভিন্ন প্রকৃতির নির্দ্দেশক অর্থাৎ উহাদের তিন প্রকারের ব্রে, ম এবং শ্রু নির্দেশ করা হইয়াছে। ২২টি শ্রুতিই আমানের সঙ্গীতে ২২টি স্বর হিসাবে বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ বিলাবল এবং বিহাণের 'নি,' ভৈরব এবং পূর্বীর 'ব্রে,' কাফী এবং মলারের গু এর উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। বিলাবল, ভৈরব এবং কাফী রাণের 'নি, ব্রে এবং গু' বিহাগ, পূর্বী এবং মলালের 'নি, ব্রে এবং গু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু উভয় স্থলেই উহাদিগকে স্বর বলিয়া ধরা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দারা এই সিদ্ধাতে উপনীত হওয়া গেল যে সঙ্গীতপযোগী যে কোনও আওয়াজকেই শ্রুতি বলা যায়। শ্রুতি, নাদ এবং স্বরু বলিলে প্রকারাস্তরে একই জিনিষ ব্ঝায়।

## र्भक्रसं वर्षग्रश

#### ॥ जान ॥

ভাল — সংগীতের (গাঁত, বাছ এবং নৃত্যের) সময়ের পরিমাপকে তাল বলা হয়। সংগীতকে বিভিন্ন প্রকারের স্থললিত ছন্দে বদ্ধ করিয়া মনোমুগ্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে চোভাল, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তাল স্থিত হইয়াছে। অসীমকালকে সূর্য্যোদয় — সূর্য্যান্ত এবং বিশেষ করিয়া ঘড়ির সাহায্যে সীমাবদ্ধ করিয়া আমর। উহাকে ব্যবহারিক জগতে এবং তালবদ্ধ করিয়া সংগীতে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

মাত্রা—তালের ক্ষুত্তম অংশ অর্থাৎ তাল মাপিবার একক সংখ্যাকে (Unit of measurement) মাত্রা বলে। যথা:—১২টি মাত্রার সমন্বয়ে চোতাল এবং ১০টি মাত্রার সমন্বয়ে ঝাঁপতাল ভৃষ্টি হইয়াছে।

তাল-বিভাগ — প্রত্যেক তালের অন্তর্গত মাত্রাগুলিকে ছন্দের
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ ভাগগুলিকে তালবিভাগ (Civision of Tal) বলা হয়। ছন্দামুযায়ী
বিভিন্ন তালে মাত্রা সংখ্যার বৈষম্য লক্ষিত হয়। যথা:— চৌতালে
২ মাত্রা করিয়া ৬টি বিভাগ, ত্রিভালে ৪ মাত্রা করিয়া ৪টি বিভাগ এবং
খাঁপতাল যথাক্রমে ২, ৩, ২, ৩ মাত্রা হিসাবে ৪টি বিভাগ আছে।

লয়—ভালের গতিকে লয় বলে। কোন ও তালের অন্তর্গত
মাত্রাগুলির পরস্পরের ব্যবধান কিংবা গতিবেক সমান হইবে। লয়
প্রধাণত: তিন প্রকার:—

১। বিলম্বিত লয়—খুব ধীর গতির তালকে বিলম্বিত লয়ের
তাল বলা হয়। য়থা:—ভিলওয়াড়া, ঝুমরা ইভাদি।

- ২। মধ্যলয়—বিলম্বিত লয় হইতে ত্রুততের গতির তালকে
  মধ্যলয়ের তাল বলা হয়। যথা °—মধ্যলয়ের ত্রিতাল,
  য়াঁপতাল ইত্যাদি।
- া ক্রতলয়—মধালয় হইতে ক্রততর গতির ভালকে ক্রতলয়ের তাল বলা হয়। য়থা:—ক্রতগতির ত্রিভাল,
  য়াপতাল ইত্যাদি।

বোল—তবলার 'ভাষা'কে বোল বলা হয়। কিন্তু এখানে ভাষার অর্থ একটু ভিন্ন প্রকারের। যে অর্থযুক্ত শব্দের সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকেই 'ভাষা' বলা হয়। কিন্তু যে সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে তবলার বিভিন্ন তাল বোঝান হইয়া থাকে উহাকে তবলার বোল, বাণী অথবা ঠেকা বলা হয়। পাথোয়াজে উহাকে বলা হয় থাপিয়া।

সম—যে মাত্রা হইতে কোন ও তাল আরম্ভ করা তাহাকে 'সম' বলা হয়। 'সম' প্রথম তালের চিহ্ন 'স'। গান যে কোন ও মাত্রা হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে কিন্তু সব সময়েই 'সম'-এ শেষ করিতে হইবে। কিন্তু তাল সব সময়ই প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং প্রথম মাত্রায় অর্থাৎ 'সম'-এ শেষ করিতে হইবে।

ভালি ও খালি—ভাল-বিভাগ দেখাইবার সময় তুই হাতের ভালের আঘাতে যে শব্দ করা হয় ভাহাকে 'ভালি'এবং উহার বিরতি বোধক অনাঘাতকে খালি অথবা ফাঁক বলা হয়। তালের প্রত্যেক বিভাগের প্রথম মাত্রায় 'ভালি' অথবা 'থালি' হইবে। কোন ও ভাল সম্বন্ধে আলোচনা কালে উহার লয়, মাত্রা, বিভাগ, বোল, ভাল চিহ্ন প্রভৃতিই প্রধাণতঃ জ্ঞাতব্য বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ভালটিকে আলোচনা করা যাক্। ত্রিতাল ( মধ্য কিংবা জ্রুতলয়ের )

১ ২ ০ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২ ধাধীন্ধীন্ধা | ধাধীন্ধীন্ধা | নাতীন্তীন্তা × ১০ ১৪ ১৫ ১৬ তীট ধীন্ধীন্ধা

উপরোক্ত ত্রিভাল মধ্য কিংবা ক্রুতলয়ের হইতে পারে।
উহাতে ১৬টি মাত্রা আছে। মাত্রাগুলি ৪ মাত্রা হিসাবে ৪ ভাগে
বিভক্ত করা হইয়াছে এবং 'ধা ধীন্ ধীন্ ধা' ইত্যাদি সাঙ্কেতিক শব্দ
অথবা বোলের সাহায্যে ত্রিভালের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে ও
'X' '২' '৬' চিচ্ন দ্বারা যথাক্রমে 'সম' অর্থাৎ ভালের ১ম মাত্রার
উপর প্রথম, ৫ম মাত্রায় দিতীয় এবং ১৬শ মাত্রায় তৃতীয় মোট এই
তিনটি ভালি এবং '০' চিহ্ন দ্বারা ৯ম মাত্রায় থালি অথবা ফাঁক স্টুডিভ
হইয়াছে।

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির কতিপয় তাল নিমে প্রদত্ত হইল।
দাদ্রা (মধ্য কিংবা ক্রত)

তীব্ৰা অথবা তেওড়া (মধ্য কিংবা দ্ৰুত)

| ঝবতাল অথবা ঝাঁপিতাল (মুধা কিংবা ফ্রন্ত ) |                |                |                |               |  |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| > >                                      | 980            | ৬ ৭            | b 5            | 20            |  |
| ধী না                                    | थी थी ना       | তী না          | श्री श्री      | না            |  |
| ×                                        | •              | 0              | 9              |               |  |
|                                          | সূলতাল         | ( বিলম্বিত )   |                |               |  |
| 2 5                                      | 0 8            | @ &            |                | ەد ھ          |  |
| থাপিয়া—ধা ধা<br>×                       | দীন্ তা<br>  0 | কিট ধা <u></u> | তিট কত গ       | দি গ্ন        |  |
|                                          |                | (বিলম্বিত)     |                |               |  |
| > 2                                      | ૭ કે           | 1 6 5          | ٩              | b-            |  |
| ধা ধা                                    | দিন্ তা        | কিট ধা         | <u>षी</u> न्   | তা            |  |
| ×                                        | 0              | 1 2            | ) 0            |               |  |
|                                          | ه که           | 1 22 25        |                |               |  |
|                                          | ভিট কভ         | গদি গন         |                |               |  |
|                                          |                |                |                |               |  |
| একন্তাল (বিলম্বিত )                      |                |                |                |               |  |
| > >                                      | <b>9</b> 8     | 1 0 0          | 9              | ь             |  |
| धीन धीन<br>×                             | ধাগি তৃক       | তু না          | কৎ             | তা            |  |
| ×                                        | ধাগি ভৃক<br>o  | 1 2            | কং             | ·             |  |
| » 70   72 75                             |                |                |                |               |  |
| ধাণি ভুক বিন্না                          |                |                |                |               |  |
|                                          |                |                |                |               |  |
| একতাল ( দ্ৰুত )                          |                |                |                |               |  |
| 2 5 6 8                                  | 1 6 6          | 9 6 1          | <b>&gt;</b> >0 | 22 25         |  |
| थिन थिन था थ                             | া তুন্না       | i              |                |               |  |
| × o                                      | গুনুনা ২       | কং ভা          | ধা তৃক         | ধিন্না<br>  ৪ |  |
|                                          |                |                | -              | .0            |  |

## ঝুমড়া (বিলম্বিত)

১১ ১২ ১° ১৪ ধীন্ধীন্ধাগি তৃক

### ধমার (বিলম্বিত)

| 2 5 6 8 6                | ৬৭   | P 9 70 | 22 25 | 20 7 | 8 |
|--------------------------|------|--------|-------|------|---|
| ১ ২ ৩ 8 ৫<br>ক ধি ট ধি ট | ধ1 ১ | গ জি ট | তি ট  | ভা ১ | , |
| ×                        | ર    | 0      | ٥     |      |   |

## দীপচন্দী (বিলম্বিত)

| 5 2 0     | 8669       | b 2 20   | 72 75 70 78               |
|-----------|------------|----------|---------------------------|
| ধা ধীন্ S | ধা গ তীন S | ভা তীন S | ধা গ ধীন্ S               |
| ×·        | ١          | 0        | ১১ ১২ ১৩ ১৪<br>ধা গ ধীন S |

### তিল ওয়াড়া

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১ ১০ ১১ ১২ ধা তৃক ধীন ১ধীন, ধা ধা তীন, তীন তা তৃক ধীন. ১ধীন, ×

> ১० ১৪ ১৫ ১৬ धा धा धीन धीन ७

।। কীর্ত্তনে ব্যবহৃত কতিপয় তাল ।।
 বড় দশকোশী তাল লওয়া ২৮ মাত্রা

ৰ । তাখি বাঁথি বাঁথি ভাখি বাঁতা বাঁৰোঁ। বাঁথোঁ। ২

ঝাঁতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু

ষ্টাখি তা তিন্দা তিন্দা খিখি তাখি

(লঘু) তা — তিন, দা তিন, দা থিখি তাখি

, তা — তিন, দা তিন, দা খিখি তাখি

তাতা তাতা থিখি গুরুগুরুগুরুগুরু

তা — তিন্দা তিন্দা খিখি ভাখি

# মধ্যম দশকোশী তাল ১৪ মাত্রা

#### লওয়া I

## ছোট দশকোশী তাল ৭ মাত্ৰা

#### লওয়া ।

 ৩। (গুরু) ঝাঁ। -- ঝি, নাক ঝিনি
 ম
 ০
 ২
 ০

 ঝাঁ। - গুরুগুরু জাঘি নাক তিনি তিনি।
 ৩
 ৪
 ০

 (লঘু) তা -- থি নাক থিনি
 ২
 ০
 নাক থিনি

 তা গুরুগুরু তাং-তা থিথি।।
 ৩
 ৪
 ০

### তেওট তাল ১৪ মাত্রা

### লওয়া।

## তেওটি তাল ৭ মাত্রা

লওয়া

বড় লোফা তাল ২ মাত্রা

ল ওয়া

লোফা তাল ৬ মাত্রা

লওয়া।

ছোট লোফা ৬ মাত্রা

লওয়া।

৮। ধি ইন্তা — ধি ধা॥ × দোঠুকি **ভাল ১৪ মা**ত্রা লওয়া।

১। (গুরু) ঝা গে দা ঝা — ঝা — ২ ২
ঝা গে ঝা ঝা — গুরুগুরু গুরুগুরু।

(লঘু) ঝা তে টে তা — তে টে × ২ তা থি টি তা — গুরুগুরু গুরুগুরু ॥

> ছোট দোঠুকি তাল ১৪ মাত্রা লওয়া।

১০। — — দা আদ ধেই — ভা গুরু গুরু তা আং তা — ॥

> দাসপ্যারী তাল ৮ মাত্রা লওয়া।

১১। ঝিনি তা তেটে তা <u>থি - গুরুগুরু দাঘি নেদা গেদা ॥</u> ২

ছোট দাসপ্যারী ৪ মাত্রা লওয়া। ১২। দাঘি নেতা নাক দিঘা॥ ২

## একতালি তাল ১৪ মাত্রা

লওয়া।

## ছোট একডালি ১৪ মাত্রা

লওয়া |

: ৪। ঝিন ইন্তা — — থি — — কা — গে দা — ॥ ×

### তেওরা তাল ৭ মাত্রা

লওয়া |

### ঝাপতাল ১০ মাত্রা

লওয়া।

১৬। ধে টে ধা গে না তে টে তা বি টি॥ X ২ °°°°

### ধরা তাল ১৬ মাত্র৷

লওয়া ৷

১৭। (গুরু) বা খি — গুরুগুরুগুরুগুরু বাঁ। — বাঁ। — বি নি তাখি । তা — খি খি। × (লঘু) ঝাঁ থি — গু<u>ক্ণগ্ৰুগ্ৰুগ্ৰুগ্ৰুগ্ৰু</u> তা — তা — ১ ° ২ ° খি থি তা খি তা — থি খি ॥ ৩ ° × °

বড় রূপক তাল ১২ মাত্রা

লওয়া।

১৮। (গুরু) ঝাঁঁ। গুরুগুরুগুরুগুরু ঝাঁ। ঝাঁ।

ম ০

ঝেন দা ঝাঁ ঝাঁ তা ঝাঁ ঝাঁ। ঝাঁ।
২

(লঘু) ঝাঁঝা তাতা—গুরুগুরুগুরুগুরু

তা — তিন্ দা তিন্ দা থিখি তাখি।।

ছোট রূপক তাল ৬ মাত্রা

লওয়া।

৯। (গুরু) ঝাঁ গুরুগুরু জাঘি নাক তিনি তিনি। ×

· (লঘু) তা গুরুগুরু তাৎ তা থি থি ॥ ×

চঞ্চপুট তাল ৮ মাত্রা

২০। গেদ্ধা গিছি নেদা ঘি গেদ্ধা খিখি নেতা খি॥ × ০ × ০

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ॥ স্বরলিপি ( Notation System ) ॥

স্বর সমূহ ও কতকগুলি চিক্নের সাহায্যে সঙ্গীতকে লিপিবদ্ধ করাকেই স্বরলিপি বলা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে কণ্ঠসঙ্গীতের স্থলে স্বর, তাল চিহ্ন ও কথা এবং যন্ত্র সঙ্গীতের স্থলে স্বর, বিভিন্ন যন্ত্র সম্পর্কে বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক শব্দ ও তাল চিক্নের সাহায্যেই স্বরলিপি করা হইয়া থাকে।

প্রয়োজনীয়তা—সর্বধাংসী কালের কবল হইতে সঙ্গীতকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় স্বরলিপি। স্বরলিপির সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে ও বহুলাংশে উহাকে রক্ষা করা সন্তব। সঙ্গীত গুরুমুখী বিভা। গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র স্বর্রলিপির সাহায্যে উহা আয়ত্ত্ করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও নানা কারণে অনভ্যাসের দরুণ ভুলভাস্তি ঘটিলে স্বরলিপির সাহায্যে অনেকটা শুধরাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যহ স্বগৃহে সঙ্গীত শিক্ষকের সাহায্য লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় এমতাবস্থায় শিক্ষকের নিকট ডালিম পাওয়া গান বাজনার প্রাত্যহিক অভ্যাসে স্বর্রলিপি অনেকটা সাহায্য করে। স্বর্রলিপির এই প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র নবীন সঙ্গীত সাধকদের জ্যুই নয় প্রথিত্যশা সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষেও উহা অপরিহার্যা। স্মৃতিশক্তি যতই প্রথব হউক না কেন উহা যে কখন ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইবে না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। এরপ স্থলে একমাত্র স্বর্গলিপিই আমাদিগকে সভ্যের পথে স্থির রাখিতে পারে।

সংগীতদর্শিকা ১৭৩

স্বরলিপির অভাব জনিত ক্ষতি- খুষ্টঞ্জন্মের তিন হাজার বংসর পূর্ব্বেকার প্রাচীন যুগের সিদ্ধু সভ্যতার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ পর্যান্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত কলাও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে স্বরলিপির প্রবর্ত্তন না হওয়ার দরুণ আমরা দঙ্গীতের তৎকালীন অমূল্য রত্নরাজি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি। বৈদিক যুগে ( খৃঃ পূঃ ২০০০ ) সামবেদ কি ভাবে গাওয়া হইত, অমর গায়ক ও রাগশিল্পী তানসেন এবং তাঁহার পুর্বের ও পরবর্ত্তী কালের স্থবিখাতে গায়ক বাদকেরা কি স্বতন্ত্র প্রণালীতে গান বাজনা করিতেন এবং তানসেনের সমসাময়িক কালের বাজালা-দেশের অমুল্য সম্পদ কীর্ত্তনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। স্বর্যলিপির অভাবে কেবলমাত্র গুরু পরস্পরার পথে আমাদের নিকট যে সঙ্গীত-ধারা আসিয়া পৌছিয়াছে . উহা হয়ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের একটা অপভ্রংশ মাত্র। স**স্গীতের** পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রথর স্মৃতি শক্তি, সংযম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং কুঠোর সাধনার সহিত উত্তর কালের চঞ্চলমতি, অসংযত এবং সাধনাবিমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে গুরুপরম্পরায় সঙ্গীত আজ কোন পথে।

স্বর্গলিপি ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং পণ্ডিত ভাতথণ্ডের অমর অবদান—বাঙ্গালাদেশ এবং অবশিষ্ট ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত স্বর্গলিপির মধ্যে যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বর্গলিপি এবং পণ্ডিত ভাতথণ্ডে প্রবর্ত্তিত স্বর্গলিপি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যাবতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত আকার মাত্রিক স্বর্গলিপি পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম চিরশ্বরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনক পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁহার অনক্য সাধারণ শুজনী প্রতিভা উত্ত স্বরলিপির সাহায্যে আমাদের তথাকথিত গুরুপরম্পরালক মার্গসঙ্গীতকে স্বরলিপিবদ্ধ না করিলে হয়ত কালক্রমে উহা শ্মশান কিংবা কবরে আশ্রয় লাভ করিত। স্থানীর্ঘ চল্লিশ বংসরকাল তিনি অভ্তপূর্ব অধ্যবদায় এবং শ্রমনিষ্ঠা সহকারে ভারতবর্ধের বিভিন্ন জনপদ, নগরী ও দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন ঘরানার হিন্দু ও মুসলমান ওন্তাদদের অসংখ্য গান শাজ্যেক্ত নিয়মানুসারে পরিশুদ্ধান্তে স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় ধ্বংসোন্থ মার্গ সঙ্গীতকে অনর্বদান করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সঙ্গীত এবং কৃত্তির ইতিহাসে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নাম চিরকাল স্থর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

# ॥ স্বরলিপির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।।

মোহন-জো দাড়োর (খৃঃ পৃঃ ৩০০০) খনন (excavation)
হইতে প্রাণ বৈদিক যুগের সঙ্গীতের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কতকটা নিদর্শন
পাওয়া গেলে ও তৎকালে কোনও সাংগীতিক সঙ্কেত প্রচলিত ছিল
কিনা তাহার কোন ঐতিহাসিক নজীর পাওয়া যায় না। বৈদিক
তথ্য সামগানের যুগে (খৃঃ পৃঃ ২০০০) সঙ্গীতের বিকাশ বড় কম
হয় নাই অথচ ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শিক্ষা প্রভৃতিতে স্বরলিপির কোনও
উল্লেখ নাই। নারদী শিক্ষায় রাগের নামোল্লেখ আছে। ভরতনাট্য
শাস্তে জাতিরাগের উল্লেখ সুস্পন্ত এবং কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে
স্বর সমন্বয়কে রাগ বলা যাইতে পারে তাহারও নির্দেশ পাওয়া
যায় কিন্ত সেখানে স্বরলিপির কোনও উল্লেখ নাই। নারদের
মকরন্দেও স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৩শ শতাকীতে
শাঙ্গ দেবের রত্বাকরে আমরা সর্বপ্রথম সাংগীতিক সঙ্কেতের পরিচয়
পাইয়া থাকি। শাঙ্ক দেব (১২১০—১২৪৭ খৃঃ) তাঁহার রত্বাকরে

রক্তগান্ধারী রাগের নিম্নলিখিত <mark>স্বর স</mark>ক্ষেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

> এখানে মন্দ্রসপ্তকের চিহ্ন (০),— নি ধা পা তার " " (1),— সা বী গা

বিভিন্ন স্বর একক হইলে সারী গামাপাধানী এবং অক্য স্বরের সহিত যুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে সর গম পধ নি এইরপে প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে স্বরলিপি আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ ইহাতে কোমল এবং তার স্বর, মীড়, তাল এবং স্বরলিপির অক্যান্ম আমুষঙ্গিক চিহ্ন স্চিত হয় নাই। ১৫শ শতাব্দীতে বিকানীরের রাণা কুন্তু প্রণীত 'সংগীতরাজ' গ্রন্থেও রত্মাকরেরই অনুকরণে লিখিত স্বরলিপি দেখা যায়। রাগবিবোধ (১৬০৯ খঃ) এবং সংগীত পারিজাতে (১৭০০ খঃ) ও স্বরলিপি সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে ১০শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ৬০০ বংসর স্বরলিপির কোনও অনুশীলন হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্বরলিপির লিপিবার প্রণালী এইরপ ছিল—

স, রে, রে, গ, গ, ম, ম, প, ধ, ধ, নি নি স

কোমলের উপরে 💛 = র লেখা হইত। কড়ি মধ্যম ম।

মন্দ্র স্বরের নীচে শৃত্য = নি ধ এবং তার স্বরের উপরে শৃত্য = স রে র।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থনামধ্য রাজা সোরীক্রমোহন টাকুর প্রথমতঃ ইংরেজী টনিক সোল্ফা তৎপর ষ্টাফ নোটেশানের অনুকরণে এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের সাংগীতিক সম্ভেত্তর প্রচলন করেন। সৌরীক্রমোহনের অন্থপ্রেরণায় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার সঙ্গীত শিশ্য আসাম গোরীপুরের রাজা প্রভাতচক্র বড়্যা প্রাফ্ নোটেশান প্রচার করেন কিন্তু উহা গুণীসমাজে সমাদর লাভ করে নাই। তৎপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্ত্তন ও প্রচার করেন। এই পদ্ধতি বাঙ্গলাদেশের গুণীসমাজে পরমসমাদরে গৃহীত হয়।

বর্ত্তমান কালে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে বহুল প্রচারিত স্বরলিপি পদ্ধতির মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগশ্বরের প্রবৃত্তিত পদ্ধতির (উনবিংশ শতাব্দীর বিতীয়ার্দ্ধে প্রবৃত্তিত) উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। উপরোক্ত পদ্ধতি তুইটীর মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর সদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং বিজ্ঞানামু-মোদিত। নিম্ম পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এবং আকার মাত্রিক স্বর্বলিপির সাংগীতিক সঙ্কেত প্রদত্ত হুইল।

# ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপি প্রতির সঞ্চেত :—

- (ক) সাতটী শুদ্ধ অর সারে গম প ধ নি।
- (খ) পাঁচটা বিকৃত স্বন্ধ ন । মুধু <u>নি</u>।
- (গ) ম<u>স্ত্র স্থর</u>—মি ধ প।

- (ঘ) তার স্বর-সারে গু।
- (ঙ) একমাত্রার অন্তর্গত হইলে 'ঁ' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হয়।
- (চ) মীড়-চিহ্ন —
- (ছ) স্বরের পংক্তিতে স্বরের পুনরুক্তি '—' এইরূপ চিহ্ন দারা বোঝান হয়।
- (জ) 'S' এইরূপ চিহ্নকে অবগ্রহ বলা হয়। উহা শব্দের পংক্তিতে থাকিয়া শব্দান্তের স্বরবর্ণ ধ্বনির সাহায্যে মাত্রা স্চিত করে। একই মাত্রায় ছইটি অবগ্রহ থাকিলে প্রত্যেকটি অর্দ্ধ, তিনটি থাকিলে এক তৃতীয়াংশ এবং চারিটি থাকিলে এক চতুর্থাংশ মাত্রা বুঝিতে হইবে।
- (ঝ) কোনও শ্বর '()' এইরূপ যুক্ত বন্ধনী দারা আবদ্ধ হইলে মূল স্বরটিকে যথাক্রমে একটি উপরের স্বর এবং একটি নীচের স্বরের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যথা— (সা)—রে সা নি সা, (ম) — প ম গ ম, (প) — ধ প ম প।
- (এ) কোনও স্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া মূল স্বর গাওয়া হইলে উক্ত ঈষৎস্পৃষ্ট স্বরকে Grace-note, কণ, ভূষিকা বা স্পর্শ স্বর বলে। ঐ স্বরটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে মূল স্বরের বাম পার্শে শীর্ষভাগে লিখিতে ধ গ ়

হয় যথা — প, ম ইত্যাদি।

(ট) ' । ' এইরূপ চিহ্নের সাহায্যে তাল-বিভাগ বোঝান হইয়া থাকে। যথা—দাদরা তাল – ১২৩ | ৪৫৬ × । ০ (ঠ) '×' এই চিহ্ন দাঁরা সম অথবা প্রথম তালি এবং ২০০, ৪ প্রভৃত্তির সাহায্যে যথাক্রমে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ তালি সূচিত হয়। '০' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাঁক অথবা খালি বোঝায়।

জ্যোভিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেতঃ —

- (ক) সর গম পধন সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের নীচে হসন্ত যথা — নি, দ্ এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের মাথায় রেফ্ যথা — সর্বি।
- (খ) কোমল র = ঝ, কোমল গ = জ, কড়ি ম = আ, কোমল ধ=দ এবং কোমল ন = ।
- (গ) তাল-বিভাপের চিহ্ন, পার্শ্বে এক একটি দাঁড়ি।
- (ঘ) তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে 'I'' এরূপ একটি দণ্ড-চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরস্তে ছইটি দণ্ড বসে ও বেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে।
- . ভ) পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নপদ্ধপ ছইটি করিয়া "দগু" বসে। কোন কলির শেষে II এই যুগল দণ্ড এবং সব শেষে ছই জোড়া দণ্ড দেখিলেই অস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।
- (চ) অস্থায়ীর আরস্তে, II এই যুগল দণ্ডের বাইরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে ; কারণ প্রত্যেক কলির শোষে এই অংশটুকু "" এইরূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

- (ছ) তাল সমূহ ভিন্ন ভিন্ন রাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা দারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। "০" শূন্য চিহ্ন থাকিলে ফাঁক এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে রেফ-চিহ্ন থাকে তাহাই সম্।
- (জ) একমাএা—।। অর্দ্ধমাত্রা—:। ছুইটি অর্দ্ধমাত্রা, যথা

  'সরা'। চারটি সিকিমাত্রা, যথা—'স র গ মা'। ছুইটি
  সিকিমাত্রা, যথা—সরঃ। একটি অর্দ্ধমাত্রা ও তুইটি
  সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা—সঃ গরঃ। একটি
  দেড়মাত্রা ও একটি অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া ছুইমাত্রা, যথা—
  রাঃ গঃ।
- (ঝ) কোন আসল স্বরের পূর্বের যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী
  আনুষাঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই
  স্বরটি ক্ষুদ্র আকারে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়,
  স্বর্গা—রা । আসল স্বরের পরে কখনো কখনো
  অন্ত স্বরের ঈবং রেশ লাগে; তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র আকারে
  দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা—রাস।
- (এঃ) বিরামের চিহ্ন ও মাত্রা সমূহের একই ; হাইফেন -বর্জিন্ত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। স্থরের ক্ষণিক স্তর্বভাকে বিরাম বলে।
- (ট) অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা—সা।

  এইখানে একেবারে থামিবে; নতুবা এইখানে থামিয়া

  গানের অন্য কলি ধরিবে।
- (ঠ) পুনরার্ত্তির চিহ্ন এই {} গুদ্দ বন্ধনী, এবং পুনরার্ত্তি-কালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন এই () বক্র বন্ধনী, যথা—{ সা রা গা ( মা পা ) ধা না }।

- (ড) পুনরাবৃত্তিকালে কোনো স্বরের প্রিবর্ত্তন হইলে,
  শিরোদেশে এই [] ব্রাকেট চিহ্নের মধ্যে পরিবর্ত্তিত
  রা গা মা ]
  স্বরগুলি স্থাপিত হয়; যথা—{ সা রা গ } এবং কলির
  শোবে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব শোষে তুই জোড়া যুগল
  দণ্ডের মধ্যে এই [] ব্রাকেট চিহ্ন বসে; যথা—া [] II,
  II [] II | ক্রিন্টোনি বিহার সংস্কৃতি
- (ঢ) কোনো এক স্বর যথন আর এক স্বর্ধি বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তথন স্বরের নীচে এইরূপ চিহ্ন থাকে, যথা—ণা পা।
- (ণ) যথন স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তথন স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন ( - ) চিহ্ন বলৈ এবং গানের পংক্তিতে শূণ্য ( ০ ) চিহ্ন দেওয়া হয়, যথা — সা -া-া-া। অথবা সা -রা -মা ইত্যাদি।

\$ 0 0. n. \$ 0 6 0

## দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেত

সপ্তকর যথা: —স ঝ গ ম প ধ নি
'া 'ত্রিকোণ' এই চিহ্নটি কোমল স্বরের মাথার ধদে।
যথা: — ঝ, গ, গ, দী নি।

'M' 'পতাকা' চিহ্নটি কড়ি মধ্যমের মাথায় বদে।

যথা ঃ—ম।

। এই দণ্ড চিহ্নটি ১ মাত্রা নিদেশিক ও স্বরের উপরিভাগে দণ্ডের আকারে ব্যবহার হয় ও দণ্ডের সংখ্যানুপাতে মাত্রা সংখ্যাও বন্ধিত হয়। যথাঃ—

্যা স (একমাত্রা) স (ছইমাত্রা) স (ভিন্মাত্রা) ন (চারমাত্রা) । '৺' (অর্দ্ধচন্দ্র ) অর্দ্ধচন্দ্র এই চিহ্নটী "অর্দ্ধমাত্রা" নিদেশি করে। যথাঃ—সঁ।

'×'(ড্মুক্র) ড্মুক্র এই চিহ্নটি "সিকিমাত্রা" নিদেশি করে। যথাঃ—স।

ি <sup>শ</sup>্ৰই চিহ্নটি "বারআন<sub>1</sub>" মাত্রা নিদেশি করে। ভালিকাশ করে।

এক মাত্রায় একাধিক স্বর উচ্চারিত হইলে সেই স্বরগুলি একসঙ্গে লিখিত হইয়া তাদের উপরে একটি দণ্ড চিহ্ন বসিবে। তিন্তু সমূদ্দ স্থার স্থার ক্রিক্স স্থার স্

্
তিই বিন্দু চিহ্ন তারসপ্তকের স্বরের উপরিভাগে এবং
উদারা সপ্তকের স্বরের নিমভাগে ব্যবহাত হয়।

यंथाः म जंदर नि ।

মধ্য সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। যথা ঃ ্র, খ্যুগ্র, মাইজ্যানি।

· · · '—' এই সরলরেখা "আশা" নিদেশিক ও স্বরের নীচে বসে।
যথা ঃ—স্থাগম।

'=' তুইটি সরলরেখা "মীড়" নিদেশিক।

সেরের উপরে বসে।

অব্রের উপরে বসে।

क्रिक स्था :- म =(मम)।

শান প

"স্পর্ন স্বর" বা 'ব'' এইভাবে লেখা হয় যথা :—স, আ।

''{}'' দ্বিতীয় বন্ধনী এর মধ্যস্থিত স্বর ২ বার গাহিতে হয়

যথা :—{ সক্ষাগম }

{ () } দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রথম বন্ধনী। পুনরাবৃত্তি কালে প্রথম বন্ধনী 'অংশ', তাজ্য। যথা:—{ সংখ (গম) পধ } অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গাওয়ার কালে (গম) এই অংশটুকু গাহিতে হইবেনা।

"S'' যতি বা বিরাম চিহ্ন। এই চিহ্ন স্বরের উপরে বসে। ঐ চিচ্ছিত স্থানে বিরাম নিয়া পরবর্ত্তি অংশ ধরিতে হয়।

১,২,৩,৪,০,+, এই চি**হ্ন**গুলি তাল নির্দেশক ও স্বরপং**ক্তির** উপরে থাকে।

১=১ম তাল, ২=২্য তাল, ৩=৩্য তাল, ৪**=৪র্থ তাল,** ০=কাঁক,+=সম্

## ।। ভারভীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ ।।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলিতে সাধারণতঃ গ্রুবপদ, ধামার এবং খালকেই ব্ঝায় কিন্তু ব্যাপক অর্থে ঠুংরী, টপ্পা, গজল, তারানা, চতুরংগ, সরগম এবং লক্ষ্মণ গীতকে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। নিয়ে উহাদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ধ্রুবপদ—ধ্রুবপদ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নিবন্ধ প্রবন্ধ সঙ্গীত। অনেকে এর অর্থ করেন 'গ্রু' অর্থে স্থির ও পবিত্র এবং 'পদ' অর্থে গান। অর্থাৎ স্থির ও পবিত্র গান। 'গ্রুব' প্রবন্ধ থেকে ঞ্বপদ গাতিধারায় তৃষ্টি। গ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে মতকের 'বৃহদেশী', ৯ম-১১শ শতকে পার্ম দেবের 'সঙ্গীত সময়সার' ও এছিীয় ১৩শ শতকের প্রথমে শার্জ দেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকর। গ্রন্থগুলিতে এলা, একতালি প্রকৃতি প্রবন্ধের সঙ্গে গ্রুব-প্রবন্ধে বিবরণ আছে। গ্রুব-পদের উৎপত্তি ধ্রুব-প্রবন্ধ-গীতি থেকেই। রাজা মানের কিছু পুর্দ্বে এই প্রবন্ধ-গীতির অনুশীলন অনেকটা মন্থর হয়। রাজা মান নূতন ধারায় তাকে পুনরায় সঙ্গীতসমাজে প্রচলন করেন। সুতন্ত্রাং স্ষ্ঠি করার নয়, প্রচলন করার কৃতিত রাজা মানের। মোগল স্মাট আকব্রের রাজসভায় গ্রুবপদেরই সমধিক অনুশীলন ও আদর ছিল। তাঁহার সভায় বহু ধ্রুবপদ গীতির শিল্পীই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অমর স্থ্রশিল্পী তানদেনের নাম সর্ব্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য। তানদেন বুন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিশ্য ছিলেন। হরিদাস স্বামী, মিয়াতানসেন, নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজু, চিন্তমণি মিশ্র প্রভৃতি স্থবিখ্যাত গ্রুপদীয়ার রচিত গান আজ ও আমরা শুনিতে পাই। মিয়াঁ-তানসেনের বংশধর উজীর থাঁ এবং মহম্মদ অলী থাঁ রামপুর ষ্টেটের সভা গায়ক ছিনেল। তৎকালে গ্রুপদ গান হিন্দি, উর্দ্দু কিংবা ব্রজভাষায় রচিত হইত। গ্রুপদ খেয়ালের অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। ইহাতে সাধারণতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারিটি তুক ( গ্রুপদের অংশ ) থাকে। কোন কোন গ্রুপদে কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরা ও দেখা যায়। প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ঞ্চপদ মাত্রেরই ৪টি তুক থাকিত এবং প্রতি তুকে কম পক্ষে তিন চারিটি চরণ ধাকিত। হিন্দুস্থানে কেহ কেহ গ্রুপদ গানকে জোরদার অথবা মদ্বানা গান বলিত। এরপ বলিবার কারণ ও ছিল। প্রকৃত পক্ষে' বলিষ্ঠ, সুসংযত এবং উত্তম সাধক না হইলে যথাযথভাবে গ্রুপদ গান করা একেবারেই অসন্তব। গ্রুপদ গান প্রধানতঃ বীর, শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস ব্যঞ্জক এবং উহার ভাষা গাস্থীর্যাপূর্ব। উহা বেশীর ভাগ চোতাল, স্থ্রফাঁক, ঝাঁপ, তীত্রা, ব্রন্ধ এবং রুদ্রভালে গাওয়া হইয়া থাকে। ধ্রুপদ গায়ককে 'কলাবন্তু'
এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কলাবন্তুদিগকে ভাঁহাদের বাণী অনুসারে
খণ্ডার, নোহার, ডাগর এবং গোবরহার এই চার শ্রেণীভূক্ত করা
হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত গায়কদের বাণীর বিষয়ে
কোন নিশ্চিত মত দেওয়া যায় না তবে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞের
মতে প্রাচীনকালে গীতি বা গানের শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গোড়ী,
সাধারণী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচলিত রীতি হইছেই ঐ বাণীগুলির
উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে মীড়, গমক ও বোলভান ব্যবহার করা
হয় এবং মূল গানটিকে দ্বিগুণ, ভিনগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন
ছন্দে গাওয়া হয়।

প্রাচীন সঙ্গীতখান্ত্রে গীতিধারার প্রকৃতির পরিচয় আছে।
মতবাদী শান্ত্রীরা তাহাদের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ—

**ওদা**—বক্র এবং সুমিষ্ট স্বরের গীতি।

ভিন্ন।—স্কা, বক্র, মধুর এবং গমক বিশিষ্ট গীতি।

গৌড়ী—গম্ভীর, মন্দ্র-মধ্য-তার স্থানে গমক গুক্ত মধুর গীতি।

সাধারণী — মন্দ্র স্থানে কম্পিত এবং ক্রেততার স্বর্বিস্থাসের সাহায্যে হ'কার ও উ'কার যোগে রচিত গীতি।

বেসরা — অত্যধিক বেগযুক্ত স্বরসমণ্টি-রচিত স্থমধুর গীতি।

উনবিংশ শতাকীর নধ্যভাগ প্রয়ন্ত জ্ঞবপদ বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ খ্যাল গানই অধিকতর লোকপ্রিয় হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কালে ক্রপদ গানের চর্চ্চা খুবই কম হইয়া থাকে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতকে পুনক্ষজীবিত করিতে হইলে পুনরায় জ্ঞপদের চর্চ্চা ও বহুল প্রচার অপরিহার্য্য।

ধমার —ধমার আদলে একটি তালের নাম কিন্তু প্রচলিত কথায় হোরী নামক প্রবন্ধ ধমার তালে গাওয়া হইলে উহাকেই 'ধমার' (গান) বলা হইয়া থাকে। হোরী প্রবন্ধে প্রধানতঃ রাধা- কুষ্ণের বসন্তকালীন লীলাবর্ণনা করা হইয়া থাকে। গ্রুপদের স্থায় ধনারে ও তান প্রয়োগ করা হয় না—ইহাতে বোলতান, মীড় ও গমকের ব্যবহার করা হয় এবং উহা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চেগুণ এবং অস্থাস্থ নানা প্রকার স্থললিত ছন্দে গাওয়া হয়। সাধারণতঃ গ্রুপদীয়ারাই ধনার গাহিয়া থাকেন কিন্তু কোন কোন খেয়াল্ গায়ককেও প্রারম্ভে ধনার গাইতে শুনা যায়।

খেয়াল — ধ্রুবপদের ভিত্তিতেই থেয়ালের উৎপত্তি হইয়াছে। খেয়াল ফার্সী শব্দ : এই শ্রেণীর গানে গায়কের গ্রুবপদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীনতা আছে। ইহাতে মূল গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে রাগ বিশেষের স্বতন্ত্র নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্বর সমস্বয়ে স্বলিত ছন্দে বদ্ধ করিয়া থেয়াল রীতি অনুযায়ী গাওয়। যায়। ইহা তান, বোলতান, মীড়, গমক সহকারে নানাবিধ বিচিত্র ছন্দে গাওয়া হইয়া থাকে। জোনপুরের স্থলতাৰ হুসেন শকি এই চংয়ের গানের প্রচলন করেন। মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের (১৭১৯ – ১৭৪০) দরবারে নিয়াম্ত থাঁ বা স্বারঙ্গ নামে একজন প্রাসিদ্ধ বীণকার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি এবং অনেকের মতে অদারঙ্গও কয়েক সহ<u>অ</u> খ্যাল গান রচনা করেন। আজকাল সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহাদের <mark>রচিত অনেক গান পা</mark>ওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের শিশুদিগকে খ্যাল পান শিখাইয়াছিলেন কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের বংশের কাহাকেও খ্যাল শিখান নাই। আধুনিক কালে আমরা যে খ্যাল গান গুনিয়া থাকি উহা প্রধানতঃ সদারক, অদারক এবং তাঁহাদের শিষ্যপরস্পরায় প্রচারিত। গোয়ালিয়র ষ্টেটের হোদ্দু খাঁ, হোস্তু খাঁ, নোখ ুখাঁ এবং তাহাদের পুর্বপুক্ষ নখন পীরবক্স সদারজ-অদারক্ষের ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচিত।

হুসেন শর্কির প্রচারিত খ্যালে ৪টি তুক ছিল উহাদিগকে 'ওলার' বলা হইত। আজকাল খ্যালে মাত্র স্থায়ী ও অন্তরা এই তুইটি তুক আছে। আজকাল সাধারণতঃ খ্যাল তুই প্রকার বলিয়া
মানা হয়—বড় খাল ও ছোট খ্যাল। যে সব খ্যাল তিলওয়াড়া,
ঝুমরাঁ, বিলম্বিত একতাল প্রভৃতি তালে গাওয়া হইয়া থাকে
তাহাদিগকে বড় খাল বলে। বড় খ্যালের গতি গ্রুপদের মত
এইজন্ম উহা খুব বিলম্বিত লয়ে চলে এবং বিশেষ রূপে অলম্বত
হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃতি গান্তীর্য্যপূর্ণ। ছোট খ্যাল ত্রিতাল,
একতাল, দাদরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি মধ্য এবং ফ্রেভলয়ের তালে গাওয়া
হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল।

সরগম, তেলানা, ত্রিবট, চত্রঙ্গ, রাগমালা, কওয়াল এবং কলওনা প্রভৃতি ও খ্যালের অন্তর্গত।

সরগম অথবা প্রমালিকা—কোন ও রাগবিশেষে ব্যবহাত স্বর সমূহের মনোরঞ্জক এবং তালবদ্ধ রচনাকে 'সরগম' বলা হয়। বিক্যার্থীদিগকে স্বরজ্ঞান ও রাগজ্ঞানে স্থদক করিয়া তোলাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভরানা বা ভেলেন। — না, মা, তা, রে দানি, ওদানি, তালুম, ইয়াললি, ইয়ালুম, তদারেদানি ইত্যাদি বোল কোনও রাগবিশেষে ব্যবহাত স্বর সমূহের সাহায্যে বিভিন্ন ক্রত তালে গাওয়া হইলে উহাকে তেলেনা বলে। তেলেনা গানের অংশবিশেষে তবলা বা পাথোয়াজ বোল এবং সরগম ও হ্যবহাত করা হয়।

ব্রিবট — ইহা অনেকটা তেলেনার মন্ত। ইহাতে তিনটি তুকে বথাক্রমে আলাপের বোল, বাভার বোল এবং সর গম তালবর্দ্ধ করিয়া গাওয়া হয়। তিনটি ভূকের যেখানেই হোক 'ত্রিবট' শক্টি ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

চতুরঙ্গ—ইহার চারিটি অবয়ব আছে—খ্যাল, তারানা, সর্গম এবং ত্রিবট। ১ম ভাগে গীতির শব্দ, ২য় ভাগে তরানার বাণী, ৩য় ভাগে সর্গম এবং ৪র্থ ভাগে মৃদঙ্গ অথবা তবলার বাণী থাকে। রাগমালা — কতকগুলি রাগ একত্র গ্রথিত করিয়া প্র্যায়ক্রমে তান সহযোগে গাওয়াকে রাগমালা বলে। রাগমালার প্রভ্যেক রাগের স্বতন্ত্র রূপ পরিকুট করিতে হয় এবং মূল স্থায়ীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়।

কওয়াল — কওয়াল বাণীর খ্যাল গায়কগণ নিজেদের আমীর খসরুর ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লী, লক্ষ্ণে এবং লাহোরে এখনও এই ঘরানার গায়ক আছেন। হজরত মহম্মদের গুণকীর্ত্তনই উহাদের গানের বৈশিষ্ট্য। খ্যালে শৃঙ্গার রসাত্মক কথার প্রয়োগ অধিক হয়। গ্রুপদের তায় খ্যালে গান্তীর্ঘ্য, শব্দ বৈচিত্র্য, এবং শুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় না।

ঠুংরী - ঠুংরী একপ্রকার ক্রুণীত। ইহার রচনা শৃঙ্গার রসাত্মক এবং সংক্ষিপ্ত। ইহা প্রধাণতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু বরওয়া, মঁড, ভৈরনী, খমাজ ইত্যাদি রাগে এবং পাঞ্জাবী ত্রিভাল, যং, দাদরা ইত্যাদি তালে গাওয়া হইয়া থাকে। ঠুংরীতে রাগের শুদ্ধতার দিকে তত নজর দেওয়া হয় না। গায়ক জ্ঞাতদারে ভিন্ন ভিন্ন বাগের মিশ্রণে ঠুংরী গাহিয়া থাকেন। লক্ষ্ণে এবং বারাণসীর ঠুংরী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর এবং লোকপ্রিয়।

টপ্পা—টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। ইহার রচনা অতি স্থললিত।
ইহা প্রধাণতঃ আদিরসাত্মক। অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব দেশবাসী
উদ্ধিপালকেরা অনেকটা এই প্রণালীর গান গাহিত কিন্তু তংকালে
উহার ততটা মাধ্যা এবং বৈচিত্র ছিল না। পরবর্ত্তীকালে শোরীমিয়ঁ।
সর্বপ্রথম সভ্যসমাজে এই তংয়ের গান প্রচলিত করেন। এই
সানের রচনা বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী শব্দ বহুল। ইছার প্রকৃতি
চঞ্চল। টপ্পার রূপ গ্রুপদ ও খ্যাল হইতে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইহার
রচনায় খ্ব কম শব্দ প্রয়োগ করা হয়। টপ্পার স্থায়ী এবং অন্তরা

এই ছইটী ভাগ অথবা "তুক" আছে। খ্যালে যে দমস্ত ভাল ব্যবহৃত হয় টপ্পাতে ও সেই সব ভাল ব্যবহার করা হয়। টপ্পা প্রধানতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু, বারওয়া, মাঁড, ভৈরবী, থ্যাজ ইত্যাদি রাগে গাওয়া হইয়া থাকে।

গজল — অবিকাংশ গজল গান উদ্দ্ এবং ফার্সী ভাষায় বিচিত। ইচা বেশীর ভাগ পস্ত এবং দীপ্রদেশী তালে গাওয়া হইয়া থাকে। পস্ত তাল মাত্রা এবং তালির দিক হইতে রূপক তালের আয়। গজলের রচনা প্রধানতঃ শৃঙ্গার রুসাত্মক। কোন কোন গানে শব্দ রচনা গান্তীর্যা এবং উচ্চভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। ইচাতে অনেকগুলি চরণ (অংশ) থাকে। স্থায়ী ছাড়া অন্য সমস্ত গুলিকেই অন্তর্মা বলা হয়। সমস্ত অন্তর্মাই একস্কুরে গাওয়া হইয়া থাকে। গজল ভাল করিয়া গাহিতে হইলে উত্তম ভাষা-জ্ঞান থাকা দরকার। টিয়া ও ঠুংরীর আয় গজল ও প্রধানতঃ কাকী, বিঁঝোটি, পিলু, বারওয়া, মাঁড, ভৈরবী, খমাজ প্রভৃতি রাগে গাওয়া হইয়া থাকে।

লক্ষণনীত বাগের লক্ষণ-নির্ণয়কারী গীতকে লক্ষণনীত বলা হয়। ইহা কোনও একটি নিদিপ্ত বাগে এবং নিদিপ্ত ভালে গাওয়া হয়। লক্ষণনীতে বাগ বিশেষের ঠাট, উহাতে কি কি স্বর লাগে, বাদী-সংবাদী কি এবং গাহিবার মোটামৃটি সময় বর্ণিত থাকে।

### मश्चम व्यथाय

### ॥ বাগুযন্ত্রপরিচিতি॥

গীত, বাগ্য ও নৃত্য এই তিনটিই সঙ্গীতের এক একটি প্রধান অঙ্গ : স্থুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাত্তের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বাল্লযন্ত্র মধ্যে কতকগুলিকে আশ্রয় করিয়া আছে সুর—যে যন্ত্রগুলি পাকা ওস্তাদের হাতে পড়িয়া সুরের সুরলোক স্ঠি করিতে সক্ষম। আর কতকগুলি যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া আছে তাল – যে যন্ত্ৰ গুণী বাদকের হাতে পড়িলে কণ্ঠ বা যন্ত্ৰ সঙ্গীতকে করে স্থূন্দর ও সম্পূর্ণ। যন্ত্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মতে চারিটি পর্যায়ে পড়ে এবং দেই যন্ত্রসমুদয়ের নাম যথাক্রমে তত, শুবির, আনদ্ধ ও ঘন। যে সকল বাগুযন্ত্রে রোপ্য, পিতল অথবা ষ্টীলের তার ব্যবহার করতঃ বাজানো হয় তাহাদিগকে বলা হয় তত-যুত্র —যথা বীণা, সেতার, স্কুরণাহার, সরোজ প্রভৃতি। সকল যন্ত্র বাঁশ কাঠ বা অগ্য প্রকার ধাতব পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় এবং যাহাদিগকে মুখে ফু' দিয়া বাজাইতে হয় ভাহাদিগকে বলা হইয়া থাকে শুষির—ঘথা বাঁশী, সানাই প্রভৃতি। যে সকল যন্ত্রের মুখে চন্দ্রাচ্ছাদন থাকে তাহাদিগকে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বলা হয়— যথা মৃদক্ষ, পাখোয়াজ ঢোলক প্রভৃতি। আর যে সমস্ত বাভাযন্ত্র পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রস্তুত করা হয় এবং গীত, বাগ্ত ও নৃত্য কালে তাল দিবার জন্ম ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে বলা হয় ঘনযন্ত্র —যথা মন্দিরা, করতাল প্রভৃতি।

এখন দেখা যাইতেছে যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি সুর-যন্ত্র —যথা বীণা, সেতার, সুরবাহার, সরোদ, তদুর, সারঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, একতারা, দোতারা, গোপীযন্ত্র, বাঁশী, সানাই প্রভূতি আর কত্তকগুলি তালমন্ত্র—যথা পাখোয়াজ, শ্রীখোল, তবলাবাঁয়া, ঢোলক, ঢোল, ঢাক, খঞ্জনী, করতাল ও মৃন্দিয়া প্রভৃতি।

. নিয়ে উল্লিখিত বাল্লযন্ত্র সমূদ্য মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় কতকগুলি ভারতীয় ও পাশ্চজে সূর যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইলঃ—

### ।। ये भा

ভারতের তার যন্ত্রসমূহ মধ্যে সর্ববেশ্রষ্ঠ এবং সর্ববাৎকৃষ্ট বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছে। তারতীয় সংগীতের রাগরাগিণী সমূহকে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গ স্থন্দর ভাবে পরিবেশন করিতে এই যন্ত্র অদিতীয়। ইহাকে বীণ ও বলা হ**ইয়া থাকে। এই যন্ত্রের** জগু ভারতে তিনটি স্থান বিখাত। দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর, মহীশূর এবং পশ্চিম ভারতে মীরাজ। তাঞ্জোরের বীণা কাঁঠাল কাঠে (Jack wood) এবং মহীশ্রের বীণা কৃষ্ণ কাঠে (Black wood) এ তৈরী হইয়া থাকে। তাঞ্জোরের সমস্ত বীণাই গজদন্তের কাফকার্য্য খচিন্ত হইয়া থাকে। একটা মাত্র কাষ্ঠথণ্ড কুঁদিয়া বীণার তবলীর খোলটা প্রস্তুত হয়। এই তবলীর চেপ্টা **অপ্রভাগ প্রস্তে** এক ফুট হইয়া থাকে এবং ইহার নিকটে থাকে অনেকগুলি সক্ষ স্বর্ছিদ্র। ইহার সভরাৰীর গড়নটীও অন্য সাধারণ। পার্যবর্তী তার সমূহের জন্ম তবলীর উপরিস্থিত প্রধান সওয়ারীর যোগে একটা ধাতুনিশ্বিত সতন্ত্র সওয়ারী রহিয়াছে। য**ন্তের তব্লী ও** দও একই কাঠে তৈরী হইয়া থাকে। য**ন্তের গ্রীবাদেশ সাধারণতঃ** বক্র হয় ও তাহাকে খোদাই করা ময়ুর বা অস্থা কোনও মূর্তি দারা সুশোভন করা হয়। যস্ত্র-দণ্ডটী কুঁদিতই থাকে। **গ্রীবার পশ্চাতে** অল্ল নিমাংশে একটা ছোট লাউয়ের খোল বসান হয় সেইটি বীণার স্বর-বর্দ্ধক.। এই খোলটী ইচ্ছামত লাগানো এবং সরানো যায়।

যন্ত্রের পদ্দসমূহ পিতল কিংনা রোপ্য নিশ্মিত হয়। এই পদ্ধিল ষন্ত্রকাণ্ডের ছুই পার্শ্বে ছুই সারিতে মোম জাতীয় কোন পদার্থ দারা আটকানো থাকে। দে পদার্থটি ঈষৎ তাপেই নরম হয় এবং ষাদক ইচ্ছানুরূপ পদার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। মোট চবিষশটী পদ্দি৷ থাকে—স্তরাং প্রভ্যেক তারে সম্পূর্ণ ছুইটী সপ্তক পাওয়া যায়। বীণাভে সর্কণ্ডদ্ধ সাতটী ভার এবং প্রধান বা মূল পদ্দাসমূহের কাণ যন্ত্রের গ্রীধার প্রতিপার্গ্নে তুইটি করিয়া থাকে। ভারগুলি গজদন্তের সওয়ারীর উপর দিয়া বল্লের কাণ্ড হইতে গ্রীবাদেশ পর্যান্ত লফিভ থাকে। পাশের তিনটী ভারের কাণ লাউয়ের খোলের উপরে দণ্ডপার্গে আটিকানো থাকে। বীণার সাত্টী তারের মধ্যে চারটি প্রধান তার পর্দ্ধচর উপর দিয়া লম্বিত এবং বাকি তিনটি ঝালার তার দণ্ডের এক পার্ম্বে থাকে,। বাদকের সন্নিকটবর্তী তুইটী সূক্ষ্ম তার ষ্টীলের এবং অপর তুইটী প্রধান ভার পিতলের কিম্বা রূপার হইয়া থাকে। সূক্ষতম ভারটি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাদের নাম যথা: – সারণী, পঞ্ম, মন্দারণ, অমুমন্দারণ। পাশ্বের তিনটা তারের নাম পাকা সারণী বা চিকারী। যন্ত্রটীর স্থুর বাঁধিবার নানা প্রকার প্রণালী আছে—তন্মধ্যে সাধারণত: সর্ববাদিসম্মত মতটি এরপঃ—

|                  |  | পানের ও   |   |   |   |    |    |    |
|------------------|--|-----------|---|---|---|----|----|----|
| (ক) <sup>-</sup> |  | তার<br>সা |   | 1 | • | 위  | সা | প  |
| (খ)              |  |           | • |   |   | মা | 7  | সা |
| (গ)              |  |           |   | Ť |   | সা | সা | প  |

প্রথম তুইটা তারই সর্বাধিক বাজানো হয় যদিও নিপুণ বাদক অবলীলাক্রমে সবগুলি তারই বাজাইয়া থাকেন।

বাদকের তুই-জানুর উপর সমান্তরাল ভাবে পাতিয়া অথবা স্বাধ্বে হেলনা দেওয়াইয়া বীণা যন্ত্রটী বাজানো হয়। ভিন্ন ভিন্ন বাদকের ভিন্ন ভিন্ন বাদন রীতি বা ষ্টাইল দেখা যায়। অন্থ্লিতে মেজ্রাব্ পরিয়া অথবা অন্থূলির নথ দ্বারা বীণা বাজানো হয়। যন্ত্রের প্রধান তারগুলি প্রথম ভিনটী অন্থূলি দ্বারা ও চিকারীর তার রাগের লয় অন্থ্যায়ী সময় সময় আঘাতক্রমে চতুর্থ অন্থূলি দ্বারা বাজানো হয়। প্রধান তারগুলি পর্দ্ধায় নিবদ্ধ, পরস্তু পার্শ্বের ভারগুলি সব সময়ই খোলা। পঠন প্রণালী বাদনরীতি ও অপূর্বর স্থরত্তির কার্যাকারিতা বিচার করিলে বীণাকে একটী আদর্শ বাভ্যযন্ত্র বলিতে হয়, পরস্তু বীণা বাদন করেন বলিয়াই দেবী সরস্বতী বীণাপানি রূপে পরিকল্পিতা। পুরাণে উক্ত আছে দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া হরিগুণগান করিতেন— শ্রীরামচন্দের তুই পুত্র লব ও কুশ বীণা সহযোগে রামায়ণ গান করিতেন রামায়ণে এরূপ উল্লিখিত আছে। যে ভাবেই বিচার করা যাক না কেন্স বীণা যে ভারতীয় তার যন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা সম্পন্ন আদর্শ তার যন্ত্র এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বীণার অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথাঃ—

মহতী বীণা (নারদ কর্ত্ব দৃষ্ট ও বাদিত)।
কচ্ছপী বীণা (দেবী সরস্বতীর বাছা যন্ত্র)।
ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিয়রী বীণা, রঞ্জণী বীণা, রুদ্রবীণা,
নারদীয় বীণা, কাত্যায়ন বীণা, প্রসারণী বীণা,
পিনাকী বীণা, ও ময়ুর বীণা ইত্যাদি।
।। বীণা।

তৃ'হাত দীর্ঘ একটা বংশদণ্ড। দণ্ডের এক পৃষ্ঠের তুই পার্শ্বে তুইটা লাউয়ের খোল, অপর পৃষ্ঠে ১৯ হইতে ২২ সংখ্যক ঘাট (সারিকা) আছে। সাধারণতঃ অর্দ্ধ হস্ত অন্তর প্রায় দেড়হাত স্থান জুড়িয়া স্বরস্থান। সওয়ারী এখানে তন্ত্রাসন। তন্ত্রাসনের উপর দিয়া তিনটা ষ্টিলের তার ও চারটা পিতলের তার দগুশীর্ষের সাতটা কান পর্যান্ত গিয়াছে। তারগুলি ক্রমান্ত্রসারে মা, গু, পু, সা, ম, সা, সা হয়। বাইরের প্রথম সা দণ্ডের পার্শ্বে থাকে ও চিকারীর কাজ করে। ইহা একটা স্থপ্রাচীন যন্ত্র। পরবর্ত্তি কালের রবাব, সেতার, স্থ্রবাহার, স্থরশৃঙ্গার প্রভৃতি তার যন্ত্র বিভিন্ন প্রকার বীণা হইতেই আনিয়াছে যথা—রুদ্রবীণা হইতে রবাব, চিত্রা হইতে সেতার, কচ্ছপী হইতে স্থ্রবাহার ইত্যাদি।

### ॥ তমুর ॥

সারা ভারতের সর্বাধিক ব্যবহৃত খোলা তারের যন্ত্র। কাঁঠাল,তুঁত্বা দেগুণাদি কাঠে যন্ত্তী তৈরী হইয়া থাকে। ইহাতে কাঠের দণ্ড, কাঠের পট্রী ও কাঠের চারটী কান থাকে। দণ্ডের নিমভাগে কাঠের অথবা মাঝারী বা বৃহৎ স্থগোল লাউয়ের খোল ও তছপরি কাঠের তব্লী এবং তব্লীর কেন্দ্রস্ল কাঠ বা <mark>গজদন্তের অথবা মৃগশৃঙ্গের তৈরী সওয়ারী বসান। চারটি তার,</mark> ছুইটি পিতলের ও ছুইটি ষ্টিলের অথবা একটা পিতলের ও তিনটী ষ্টিলের। তারগুলি যন্ত্রমূল হইতে প্রধান সওয়ারীর উপর দিয়া উঠিয়া কানের নিম্নে বসান মৃগশৃঙ্গ, কাঠ বা গজদন্ত নির্মিত বাঁকানো সছিত্র সরু বিজের ভিতর দিয়া কান প্রর্যান্ত গিয়াছে। যন্ত্রের বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারটী তারে এরপ স্থুর বাঁধিতে হয় যথা: -পুদা দা দা অর্থাৎ যত্ত্বের বাম দিকের প্রথম তারে পঞ্ম, (উদারা) মধ্যস্থলের তুইটিতে মুদারা সপ্তকের সা ও সর্ববশেষ তারে উদারা সপ্তকের সা হইবে। সওয়ারী এবং প্রতিটি তারের মধ্যে সিক্ষের সূতার টুক্রা জুড়িয়া দিয়া সুরের জোয়ারী করিতে হয়। তাহাতে স্থলর স্থর-ঝঙ্কারের হুটি হয়।

কণ্ঠদংগীতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তন্ত্রের দান অতুলনীয়— যন্ত্রের রাজ্যে এর জোড়া মিলে না। লক্ষ্ণে, রামপুর, তাঞ্জোর, মীরাজ ও ইদানীং বাংলায় ও বম্বেতে উৎকৃষ্ট তন্ত্র তৈরী হইয়া থাকে। তন্ত্রের গাত্রে গজদন্তের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়া যন্ত্রটিকে স্থান্দর ও মূল্যবান করা হইয়া থাকে। এ যন্ত্র রাজা হইতে দরিদ্রতম ব্যক্তির নিকট সমভাবে আদরণীয় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ভারতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

### ।। স্থরবাহার ॥

সুরবাহার দেখিতে বড় সেতারের স্থায়। তুমাটি বড় এবং দণ্ডটা দৈর্ঘ্যেও প্রস্তে সেতার অপেক্ষা বড় হয়। ইহাতে তারের সিন্ধবেশ কিছু অন্থ ধরণের হইয়া থাকে কেননা ইহাতে গদ বাজানো—ইহা রাগালাপের জন্মই প্রশস্ত। ইহার নায়কী তার মধ্যম, সুরের তার মন্দ্র বড়জ কিন্ত তৃতীয় তারটী অতি মন্দ্র পঞ্চম। তাহার পরের তার অতি মন্দ্র গালার বা মধ্যম (রাগ অনুযায়ী)। পরের তিনটা ঝল্পারের তার—একটা রাগ অনুযায়ী বাঁধা হয় ও শেষের ২টা চিকারীর তার (মুদারা ও তারার সা সুরে বাঁধা)। আলাপের যন্ত্র বলিয়া ইহাতে মন্দ্রের কাজ বেশী হয় এবং তার সবগুলিই মোটা। তার ফলে সেতার অপেক্ষা মীড় ও গমকের কাজ বেশী হয়।

বীণাতে স্থরের যে সকল কাজ হয় তার অধিকাংশই স্বরবাহারে তোলা সম্ভব হয়। বিগত উনবিংশ শতাকীর মাঝামাঝি স্বরবাহার যন্ত্রের সমাদর বৃদ্ধি পাঁয়, ইহার কারণ বীণকারগণ নিজের পুত্র ভিন্ন কাহাকেও বীণা শিক্ষা দিতে চাহিতেন না। পরস্ত ধনী শিশ্য অথবা উপযুক্ত শিশ্যদিগকে বীণার পরিবর্ত্তে স্বরবাহার যন্ত্রেই বীণার তালিয় দিতেন।

#### ॥ সেভার ॥

সেতারের প্রাচীন নাম 'সেহতার'। সেহতার একটি ফার্সী
শব্দ। 'সেহ' অর্থাৎ তিন এবং 'তার' এই ছুইটি কথার সংযোগে
'সেহতার' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। শোনা যায় আমীর খন্সৌ কষ্ট
ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি নাকি সেতারের
মতন এক বাগুযন্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে তিনটি প্রধান
তার এবং ১৪টি পর্দ্ধা ছিল। তার তিনটির প্রথমটি লোহার
এবং ইহা মধ্যমে মিলান হইত। পরবর্ত্তী পিতলের তার ছুইটিকে
যথাক্রমে 'সা' এবং 'প'তে মিলান হইত। তৎকালেও দক্ষিণ হস্তের
তর্জ্জনীতে মিজাব, পরিয়া সেতার বাজানো হইত কিন্তু আজকালকার
মত সেতার লইয়া বসিবার কোনও বিধিবন্ধ নিয়ম ছিল না।

অনেকে বলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুহম্মদ শাহের দরবারের শাহ সদারঙ্গজী পূর্ববর্ত্তী সেতারের তিনটি তারের স্থলে বীণার অমুকরণে ছয়টি তারের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ইহা ইতিহাসসমত কিনা বলা কঠিন। আধুনিক কালে তুই প্রকার সেতার প্রচলিত—সাদা এবং তরফদার। সাদা অর্থাৎ সাধারণ সেতারে ৭টি তার এবং তরফদার সেতারে অতিরিক্ত ৯টি, ১১টি কিংবা ১৫টি তার ব্যবহার করা হয়। আজকাল অধিকাংশ সেতারেই ১৬টি পদ্দা থাকে কেহ কেহ কয়েকটি অতিরিক্ত পদ্দাও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে ভারতে মুখ্যতঃ হুই প্রকার চঙে (Style) এ সেতার বাজান হইয়া থাকে—(ক) দেহলীবাজ। (খ) লখ্নউই অথবা পুরবীবাজ।

(ক) দেহলীবাজের স্রষ্টা শাহ শদারঙ্গজী কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি থেয়ালের চঙে সেতারের জন্ম বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের গদ তৈরী করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গদ্ 'দেহলী-বাজ ' তথা মসীদ্খানী গদ্ নামে পরিচিত।

(খ) লখ্নউই অথবা প্কাবিজ—স্প্রসিদ্ধ যন্ত্র শিল্পী গুলাম রজা প্কাবিজ—গদের স্রষ্টা। এই গদ্জলদ অর্থাৎ ক্রেডগতিতে বাজান হইয়া থাকে এবং গুলাম রজার নামে ইহা রজাখানি গদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

## সেতার মিলাইবার মোটামুটি নিয়ম:—

সেতারের বাজ অথবা নায়কীয় তার ( গ্রিলনিমিত ) মন্দ্রসপ্তকের
মধ্যমে মিলাইতে হয়। ইহার পরবত্তি পিওলের তার গুইটিকে
জোড়ীর তার বলে। উহাদিগকে মন্দ্রসপ্তকের ষড়জে ( সুরে )
মিলাইতে হয়। জোড়ীর তারের পরবর্ত্তী গ্রিলের এবং পিওলের
মোটা তার গুইটিকেই মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমে মিলাইতে হয়। তৎপরবর্ত্তী
প্রিলনিমিত তার গুইটির প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের স্থরে এবং দ্বিতীয়টিকে
মধ্যসপ্তকের পঞ্চম অথবা ভার 'সা'তে মিলাইতে হয়।

## সেতারের বিভিন্ন অংশ:-

- ১। ডাগু—সেতারের যে অংশে পদ্দা বাঁধা হয় তাহাকে ডাগু বলে।
- ২। তুম্বা— ডাণ্ডের নীচেকার গোলাকৃতি অংশকে তুম্বা বলে। উহা সাধারণতঃ লাউ-নির্মিত হয়।
- ০। গুলু—ডাগু এবং তুমার সংযোগ স্থলকে গুলু বলে।
- 8। তবলী—তুম্বার উপরিভাগকে তবলী বলে।
- ৫। লঙ্গোট—তুম্বার নিয়ে যে অংশে তারের এক প্রান্ত
   বাঁধা হয় তাহাকে লঙ্গোট বলে।

- ৬। ঘুরচ—ঘুরচ অথবা ঘোড়ী (Bridge) হাড় নির্মিত উহা তবলীর উপরে অবস্থিত। সেতারের ৭টি তারই ঘুরচের উপর দিয়া খুঁটি পর্যান্ত প্রলম্বিত।
- ৮। তারগহন—তারগহনও হাড়ের তৈরী। ইহা খুঁটির নিকটে থাকে, সেতারের ৭টি তারই ইহার ছিদ্র-পথে অগ্রসর হইয়া খুঁটিতে পৌছায়।
- ৯। খুঁটি—তুম্বার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ৭টি কাঠ
  নির্মিত গোলাকৃতি অংশকে খুঁটি বলে। লক্ষেটে
  তারের এক প্রান্তে বাঁধা হয় এবং খুঁটিতে তারের
  অপর প্রান্তে জড়ানো থাকে।
- ১০। প্রদা—প্রদা অথবা স্থলবিয়া ডাণ্ডের সঙ্গে মুগা স্তা দিয়া বাঁধা থাকে। সেতারের সাধারণতঃ ১৬টি প্রদা থাকে।
- ১১। মনকা— তবলীর উপরে 'বাজ্-কা তার' এর সঙ্গে একটি মতি লাগানো থাকে উহাকে মনকা বলে। মনকা 'বাজ্-কা-তার'টিকে যথাযথভাবে স্থুরে মিলাইতে সাহায্য করে।
- ১২। মিজার্ব মিজার্ অথবা নকী ষ্টিলের তার হইতে প্রস্তুত।
  উহাকে তর্জনীতে পরিয়া সেতার বাজাইতে হয়।
  সেতারের এক প্রকার বোল্কেও মিজার্ বলা
  হয়। কোনও গদের সহিত "দার দার দির,
  দার দার দির, দার দার দির" এই বোল্টিকে
  তিনবার ব্যবহার করিয়া গদের সোমে ফিরিয়া
  আসাকে মিজার্বলে।

- ১৩। জন্জমা—সেতারে জোড়া জোড়া স্বর, পর পর ত্রুত গতিতে বাজাইলে উহাকে জন্জমা'বলে। যথা ∸ রেগ রেগ, গম গম, মপ মপ, পধ পথ ইত্যাদি।
- ১৪। জোড়—সেতারে আলাপ বাজানকে জোড় বলা হয়।
- ১৫। ঝালা—সেতারে 'বাজ-কা-তার, এবং তার 'সা' এর
  চিকারীর তারে দা রা রা দা রা রা বা রা,
  দা রা রা, দা রা রা দা রা রা দারা—এই
  প্রকার বোল্ বাজানকে ঝালা বলে।
- ১৬। তরবেঁ—সেতারের পরদার সংখ্যানুষায়ী ৭ তারের নীচে কতকগুলি তার লাগান হইয়া থাকে উহাদিগকে তরবেঁ-তার অথবা তরফের তার বলা হয়। তরবেঁ তার ভিন্ন ভিন্ন স্বরে মিলান হয় এবং ঐ তারগুলি হইতে উত্থিত ধ্বনি মূল তারের রচিত স্বরকে অধিকতর মাধুর্যমণ্ডিত করে।

#### ।। त्रवाव ।।

আনুমানিক তিনশত বংসরের মধ্যে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। রবাবের সহিত্ত সরোদের আকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে রবাবের চেহারা কিছুটা পরিবর্জন করিয়াই সরোদের উৎপত্তি হইয়াছে। রবাবের দণ্ডটী একটী অথও কাঠের তৈরী এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড়হাত লম্বা হয়। কেহ কেহ ইহাকে রুদ্রবীণা বলিয়া থাকেন, যদিও উহার দণ্ডটী তানপুরার স্থায় দীর্ঘ হয়। খোলের উপরে চামড়ার তবলী থাকে। দণ্ডের পট্রীটী কাঠের এবং সওয়ারীটী সাধারণতঃ হাতীর দাঁতের হয়। এই

সংগীতদৰ্শিকা ১৯১

যন্ত্রে কোন বাঁধা পর্দা থাকে না। ইহাতে ছয়টী কান ও ছয়টী তাঁতের তার থাকে। বাম হাতে মাছের আঁস (শক্ষ) দিয়া টানিয়া টানিয়া বাজানো হয়। ডান হাতের 'জওয়া' (নারিকেলের মালা অথবা ষ্টিলের মিজাব, জাতীয় তিন কোণা টুকরা) ছারা আঘাত করিয়া বাজান হইয়া থাকে। 'জওয়ার' আঘাতে বাহিরের দিকে 'ডা' এবং ভিতরের দিকে 'রা' শব্দ বাহির হয়। তারগুলি ক্রেমানুসারে প, রে, ম, প, গ, সুরে বাঁধা হয়।

#### ।। जदबोष ॥

বিগত তুইশত বংসবের মধ্যে এই যন্ত্রটী আবিদ্ধৃত হইয়াছে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় আরব দেশ অথবা খোরাসান হইতে আফ্গানিস্থানের ভিতর দিয়া যন্ত্রটি ভারতে আসিয়াছে। এই যন্ত্রটীর নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমিত হয় যে আরবী শব্দ "শা + রুদ" হইতে সরোদ নামের স্থাষ্ট হইয়াছে। আকৃতিগত সাদৃশ্যের নিমিত্ত সরোদকে খোরাসান অথবা আফ্গানি-স্থানের রবাবেরই একটা নৃতন্তর সংস্করণ বলিয়া অনুমিত হয় এবং ইহাও দেখা যায় যে সরোদ বাজের ঘরানা রবাবীদিপের শিশুগণ দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। কাবুল ও কাশ্মীরে এই যন্ত্রচীর বহুল প্রচার হয় এবং উহাতে তারের পরিবর্ত্তে তাঁতই বেশী ব্যবস্থুত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে সাহজাদ, খাঁ, গোলামালী খাঁ ও অপরাপর কতিপয় উস্তাদ কাশ্মীর ও কাবৃল দেশীয় সরোদের আফুতি কিঞ্চিত পরিবর্ত্তন করেন। ইহা দেড়হাত লম্বা একটা কাঠকে খোদিয়া তৈরী করা হয়। তব্লীটা কাঠের, উপরিভাগ চামড়ায় আবৃত এবং দণ্ডের পট্রীর উপর লোহার পাত লাগানো থাকে। ইহাতে ৬টা প্রধান তার ৬টা কানের সহিত যুক্ত থাকে। প্রাচীনকালে তাঁতের তার ব্যবহার করা হইত। বর্ত্তমানে লোহার

তার ব্যবহার করা হয়। তারগুলি যথাক্রমেম ও প (অতিমৃত্রু),
প, সা, ম সুরে বাঁধিতে হয়। ১টা হইতে ১৫টা তরফের তার
থাকে। যন্ত্রটা 'জওয়া" (নারিকেলের মালা, কাঠের বা বাঁশের
ক্রিকোণাকার টুক্রা) দিয়া বাজানো হয়। যন্ত্রীরা বাজাইবার
সময় বাম হস্তের চারিটি অঙ্গুলী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে
কোনও পদ্দা থাকে না।

### ॥ ध्यांज ॥

কাঠের তৈরী। তব্লী চামড়ার এবং পট্রী কাঠের,
নিমাংশ অনেকটা সারিন্দার মত সারিকা বা ঘাট ১৬-১৯টী থাকে
এবং ঘাটগুলি মুগা স্থতায় দণ্ডের সহিত বাঁধা থাকে। মূল তার
৪টী এবং তরফের তার সাধারণতঃ ১৫টী থাকে। তারের সংখ্যান্থযায়ী কান থাকে। দণ্ডের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ কিঞ্চিদ্ধিক তুই
হাত হইয়া থাকে। প্রধান ৪টী তার ম সা সা প অথবা
ম সা প সা সুরে বাঁধা হয়। এই যন্ত্রটী অশ্বপুচ্ছের তৈরী ছড় দিয়া
বাজানো হয়।

### ॥ गादतको ॥

সারেঙ্গী সম্পূর্ণ একটি কাঠখণ্ডের তৈরী। তব্লী চামড়ার।
পট্রী কাঠের। চারটী কান ও চারটী তার। তন্মধ্যে তিনটী
তার তাঁতের, চতুর্থ টা তামা, পিতল বা প্রিলের হয়। তরফের
তার ১৫-৩০টী। ইহাতে কোন বাঁধা পর্দ্দা থাকে না। অশ্বপুচ্ছবদ্দ
একগাছি ধন্মবারা বাজানো হয়। বামহাতের অঙ্গলীর অগ্রভাগের
পিছন দিক দিয়া বাজাইবার রীতি। চারটী তার বাঁধিবার নিয়ম
ম, সা, প, সা। গজল, কাওয়ালী, টগ্গা, ঠুংরী, খেয়াল ইত্যাদি
গানের সহিত বিশেবভাবে এই যন্ত্রটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

#### ॥ বেহালা॥

সাধারণের বিশ্বাস যে বেহালা একটি পাশ্চাত্য সঙ্গীত-যন্ত্র
এবং আনুমানিক যোড়শ শতাকীর মধ্যভাগে যুরোপে এই যন্ত্রটী
সর্ববিপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। কাহারো কাহারো মতে যুরোপে তংকালে
প্রচলিত 'ভায়োল' নামক ছয় তার বিশিষ্ট যন্ত্রের অনুকরণে এই
যন্ত্রটী নির্মিত হয়। আসলে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত যে বেহালা
বা ভাওলিন বাত্যযন্ত্রটির স্পৃষ্টি হয় ভারতবর্ষে ধনুযন্ত্র থেকে। ধনুযন্ত্র
থেকে কিভাবে ক্রমপরিণতির মুখে বেহালার জন্ম হইল তাহা এক
চমকপ্রদ কাহিনী; প্রাচীনকালে ধনুকে শব্দের (টংকার) সাহায্যে
শত্রুপক্ষের আগমনের সংবাদ দেওয়া হইত। ঐ শব্দকে অনুকরণ
করিয়া পরে ধনুযন্ত্রের হার্প জাতীয় বাত্যযন্ত্রের আবিষ্কার হয়।
তাহার পর অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই ভাওলিন বা বেহালা
যাত্যযন্ত্র বর্ত্তমান আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর
সকল দেশেই ইহার প্রচলন দেখা যায়। বর্ত্তমানে উত্তর অপেক্ষা

## বেহালার বিভিন্ন অংশ :--

- ১। বেলী (Belly)—

  প্রনির অনুকরণে সাহায্যকারী বেহালার মধ্যবর্তী মুখ্য

  অংশকে বেলী বলে।
- ২। রিবস্ (Ribs)—
  বেলীর চারদিকের অংশগুলিকে রিবস্ অথবা সাইড্স্
  (sides) বলে।
- ৩। নেক্ ( Neck )— বেলীর সহিত সংলগ্ন বেহালার যে অংশে খুঁটী থাকে উহাকে 'নেক্' বলে।

- 8। হেড (head or scroll)— বেহালার খুঁটীর দিকের প্রান্তভাগকে হেড অথবা স্কুল বলে।
- ে। পেগস্ ( pegs )— বেহালার খুঁটীকে পেগস্ বলে।
  - । নাট ( nut ) —
     'পেগদ্ এর নীচের অংশকে নাট বলে।
  - ৭। ফিঙ্গার বোর্ড (finger board)— বেহালার যে অংশে আঙ্গুল রাখিয়া বাজান হয় উহাকে ফিঙ্গার বোর্ড বলে।
  - ৮। বিজ (bridge)—
    বেহালার যে অংশের উপর দিয়া তার 'পেগস্'এ পৌছায়
    তাহাকে বিজ বলে।
  - ৯। টেল-পীস (tail-piece)—
    বেহালার হেডের ঠিক বিপরীত অংশ—এই অংশে ৪টী
    তারের এক প্রান্ত বাঁধা থাকে।
- ১০। সাউণ্ড হোলস্ ( sound holes )— বেলীর উভয় পার্শের গর্ত ছইটীকে 'সাউণ্ড হোলস্' বলে।
- ১১। বাটন্ (button)— বেলীর নীচের অংশকে (টেল-পীসের দিগের) বাটন বলে।
- ২২। বো (bow)—
  যে গজের সাহায্যে বেহালা বাজান হয় ভাহাকে 'বো'
  বলে।

### ॥ পিয়ালো ॥

ইহার সম্পূর্ণ নাম পিয়ানোফোর্ট (pianoforte)। ইহা একটা অভিনব পাশ্চাত্য তার-যন্ত্র। বাদকের সামনে অরগ্যানের কায়দায় চাবি থাকে। তবে অরগ্যান হইতে পিয়ানোর চাবির সংখ্যা অনেক বেশী [অর্থাৎ অধিক সংখ্যক সপ্তকের]। পিছনে একটা বোর্ডে (ইহাকে পিন্বোর্ড বলে ) বিভিন্ন স্থরের তার সারিবদ্ধ ভাবে পিন্ দিয়া শক্ত করিয়া আটকানো এবং সাজানো থাকে। সেই তারগুলি জড়ানো ( অতি মন্ত্রের স্বগুলি তার এবং মন্ত্রেও কতকগুলি তার ) থাকে। বাকী তারগুলি সাধারণ তারের স্থায়। কোন কোন স্থরের ১টী, কোন কোন স্থরের ২টী বা কোন কোন সুরের ৩টা তারও থাকে। একটা চাবিতে আঘাত করিলেই যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে একটা হাতুড়ি পিনবোর্ডের তারকে আঘাত করে এবং একটী মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হয়। প্রত্যেক তারের উপর ফেণ্ট (বনাত) দিয়ে মোড়া একটি করিয়া ছোট কাষ্ঠখণ্ড থাকে। ইহাদিগকে ড্যাম্পার (damper) বলে। হাতুড়ি দিয়া কোন তারকে আঘাত করিলে যাহাতে তারটি স্বাধীন ভাবে কম্পিত হইতে পারে এবং চাবি ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে উক্ত তারের কম্পন থামিয়া যায়, এই উভয় কার্য্যে সহায়তা করাই ড্যাম্পারের কাজ।

বাদকের পায়ের কাছে অধিকাংশ পিয়ানোর ২টী, কোন কোন পিয়ানোর ৩টী পা-দানি (pedal) থাকে, ইহারা উপরোক্ত জ্যামপারগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ডানদিকের পেডাল টিপিয়া ধরিলে ডাম্পারগুলি উপরে উঠিয়া য়য়, ফলে চাবি ছাড়িয়া দিলে তারের কম্পন থামে না। স্ততরাং স্থর অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। বামদিকের পা-দানি টিপিলে হাতুড়ি তারকে আংশিক স্থায়ী হয়। বামদিকের পা-দানি টিপিলে হাতুড়ি তারকে আংশিক আঘাত করে, ফলে ধ্বনির জ্যোরগু কম হয়। পিয়ানো সাধারণতঃ ত্বই প্রকারের হইয়া থাকে "গ্রাণ্ড পিয়ানো" এবং "কটেজ পিয়ানো"।

### ॥ অর্গান ॥

ইহা একটি পাশ্চান্ত্য বাত্যযন্ত্র। ইহাতে Key Board এবং pipe আছে। Pipe এর মুখ বন্ধ করার জন্য valve আছে। Key-র সাহায্যে ঐ valveএর উঠা ও নামার কাজ হয়। Bellow হইতে হাওয়া pipeএর ভিতর দিয়া যন্ত্র মধাস্থ Setএ পৌছায় এবং এই ভাবে যন্ত্রটী বাজে। Pipeগুলি কাঠ বা ধাতুর তৈরী।

### ॥ হারমোনিয়ম ॥

একটা বহু প্রচলিত ক্ষুদ্রায়তন অর্গ্যানের অনুরূপ পাশ্চাত্য স্থর-যন্ত্র। ইহাতে একটা Key Board থাকে, উহার উপর তিন হইতে সাড়ে তিন সপ্তক পর্যান্ত Reed সাজানো থাকে। যন্ত্রসংলগ্ন হাপরের (Bellows) সাহায্যে বাতাস আসা যাওয়ার কার্য্য করে এবং ঐ বাতাসের সাহায্যেই Reed Board হইতে বিভিন্ন স্বর নির্গত হয়। যন্ত্রে কয়েকটা Stopper থাকে। Stopper গুলি ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন Reed এর সারিতে বাতাস সঞ্চালিত করা হয়।

# ॥ ক্ল্যারিওনেট বা ক্ল্যারিনেট।।

ইহা একটি পাশ্চাত্য ফুংকার যন্ত্র। ইহার আকৃতি লম্বা, সোজা পাইপের মত। রং কালো। আবলুদ কাঠ অথব। ইবনাইট (কোনও মিশ্র পদার্থ) দ্বারা প্রস্তুত। ইদানীং ইহা ধাতুনির্মিতও হইয়া থাকে।

ইহা কয়েকটা অংশে বিভক্ত। বাদক বাজাইবার সময় অংশগুলি জোড়াইয়া লয় এবং বাজাইবার পরে অংশগুলি খুলিয়া বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখে। অংশগুলির নাম উপরের দিক হইতে [ অর্থাৎ যে দিক হইতে ফুংকার দেওয়া হয় ] যথাক্রমে মাউথ্পিস্ ( Mouth-piece ), সকেট্ ( Socket ), মেইন বডি ( Main ) body ) ও চোড (Horn)। মেইন বডিটীও অধিকাংশ ক্লারিনেটেই ছইটী অংশে বিভক্ত। মাউথ-পিসের উপরের দিক চোখা, নীচে লম্বা গর্ত্ত। ইহার পিছনে পাতলা বেতের অথবা 'সর' জাতীয় গাছের সারাংশ হইতে প্রস্তুত বিলাতী রিড ( Reed ) লাগাইয়া বাজাইতে হয়। 'লিগেচার' ( Ligature ) নামক জার্ম্মান সিলভার ঘারা প্রস্তুত একটা পদার্থ দারা রিড টা মাউথ-পিসের সঙ্গে আটকান থাকে। রিড ও মাউথপিসকে সুরক্ষিত রাখার জন্ম উভয়কে একটা 'মাউথ্ক্যাপ' ( Mouth cap ) দারা ঢাকিয়া রাখা হয়। সাধারণভাবে প্রচলিত ক্ল্যারিওনেটগুলিতে ১৪টা চাবি থাকে।

বিভিন্ন স্কেলের ক্ল্যারিওনেট পাওয়া যায়। তবে A ও B স্কেলের ক্ল্যারিওনেটের প্রচলনই সর্বাধিক।

# ॥ ব্যাগ্পাইপ ॥

ইহা দেখিতে একটি চামড়া অথবা কাপড়ের তৈরী ব্যাণের
মত এবং ইহার ভিতরে হাওয়া পুরিবার জন্ম একটি প্রধান নল
বা পাইপ লাগানো থাকে। ব্যাগের চারিপাশে ২টি হইতে ৫টি
পর্যান্ত বাঁশীর স্থায় নল লাগানো থাকে। প্রধান নলটির মধ্যে
কয়েকটি ছিদ্র থাকে, যাহার সাহায্যে নানা স্কুর বাজানো হয়।
অন্থান্য বাঁশীগুলির ভিতর হইতে এক একটি করিয়া স্বর ( যড়জ
অথবা পঞ্চম ) বাহির হয়।

# ॥ হাওয়াইয়ান্ গীটার॥

(Hawaian Guitar) ইহা একটি পাশ্চাত্য তার-যন্ত্র। স্প্যানিশ গীটার হইতে ইহার উৎপত্তি। হাওয়াই দ্বীপে ইহার প্রথম প্রচলন হয় বলিয়াই ইহার উপরোক্ত নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় সকল দেশেই ইহার প্রচলন হইয়াছে। এই যন্ত্রতির গড়ন যেরূপ স্থন্দর ইহার বাজনাও ততোধিক মধুর ও প্রাণস্পর্না। সাধারণতঃ গীটারের ৬টা তার হয় (৭ বা ৮ তারের গীটারও আছে; তবে তাহা প্রয়োজন বোধে ইলেক্টি,ক্ গীটারেই হইয়া থাকে)। অক্যান্ত যন্ত্রের ক্যায় ইহারও position marks সহ fret-board আছে। হাওয়াইয়ান গীটারে সাধারণতঃ ১৮ হইতে ২০টি এবং ইলেক্টি,ক্ গীটারে ২৮ হইতে ৩০টি fret হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে করুন স্থরের রূপই ভাল লাগে। ইহার ৬টি তারের ১ম, ২য়, ৩য় এই তিনটি (plain) তারকে treble এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬র্চ এই তিনটি (coiled) তারকে bass strings বলা হয়, এবং ৬ ৫ ৪ ০ ২ ১ এই ৬টি তারকে যথাক্তমে :—

6 6 8 0 5 2

১। পদাপদাগপ অথবা

২। সা প সা প সা—এই ছই প্রকার স্থরেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁধা হইয়া থাকে।

বাজাইবার নিয়ন:--

প্রয়োজন মত নীচু হাতলবিহীন চেয়ারে দক্ষিণ হাটুতে body ও বাম হাটুতে neck (fret-board এর তলা) সমানভাবে রাখিয়া যাহাতে বাজাইবার সময় কোন প্রকার অস্থবিধা না হয় এইরূপ ভাবে বসিয়া বাম হতে গোল দ্বীলের "bar" ও দক্ষিণ হস্তের ওটি আঙ্গুলে "pick" পরিয়া বাজাইতে হয়।

# ॥ जानाई॥

কাহারো মতে সানাই শব্দটি—"শাহ + নাই" হইতে আসিয়াছে।
শাহ অর্থাৎ বাদশাহের একমাত্র অধিকারেই এই যন্ত্রটি ছিল বলিয়া

'শাহ' কথাটার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই যন্ত্রটার নাম 'নাই', শাহের অনুমতি ব্যতীত এই যন্ত্রটা বাজানোর অধিকার কাহারো ।ছল না। ইহা 'শাহেরই নাই' হইতে সানাই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা একপ্রকার বংশী বিশেষ এবং আকার অনেকটা ধূত্রা ফুলের মত। দৈর্ঘ্যে একহাত। সাধারণতঃ কাঠের তৈরী এবং নীচের দিক পিতল নির্মিত থাকে। মুখ-রন্ধ্র উপরে। সেখানে ছইটে শর বা নলের পাত থাকে। প্রাচীন নাম কেহ কেহ ''সুনাদি'' বলিয়া থাকেন। বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎপবে বাজানো হইয়া থাকে।

#### ॥ वाँभी ॥

বাঁশী বা বংশী বাঁশের তৈরী। ইহা বহু প্রাচীন ফ্ৎকার বাত্যন্ত্র। বংশী বা বাঁশী শব্দটি শুনিবামাত্র দ্বাপর যুগের রন্দাবনলীলার বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলাসহচরী শ্রীবাধার কথা সর্ব্বাত্রে মনে পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্ত্ক বাদিত বাঁশির পূর্ব্বে বাঁশীর উল্লেখ কোথাও আছে কিনা তাহা জানা নাই। যে বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে ধেরু চড়াইতেন, যে বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বইত ইদানীং কালের বাঁশী যে সেই বংশীরই বংশধর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা হউক বাঁশীতে ৬টি অথবা ৭টি ছিদ্র থাকে। একহাত পরিমিত স্থগোল সক্র বিশেষ এক জাতীয় বাঁশে বাঁশী প্রস্তুত হয়। বাঁশীর মুখরন্ধ্রের কিঞ্চিৎ নিয়ভাগে পর পর ৬টি ছিদ্র থাকে, এবং বিপরীত দিকে একটি ছিদ্র থাকে। যে বাঁশীর শীর্ষের গিট বন্ধ থাকে এবং গায়ে মুখরন্ধ্র ও যাহা আড়ভাবে ধরিয়া ঠোঁট কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে হয় তাহার নামই আড় বাঁশী বা মুরলী। এতভিন্ন যে বাঁশীর শীর্ষভাগ বন্ধ নহে তাহাকে সরল বাঁশী বলা হয়।

বর্ত্তমানকালে আড় বাঁশী এবং টিপারা ফ্রুট্ ( স্বাধীন ত্রিপুরায় তৈরী যে বাঁশীর খোলামুখে ঠোঁট কিঞ্চিত বাঁকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে হয় ) এই ছই প্রকারের বাঁশীই প্রচলিত।

# ॥ दब्तू ॥

সাধারণতঃ প্রচলিত বাঁশী অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে এবং আয়তনে বড় বাঁশীকেই বেণু বলা হয়। বাঁশোর প্রকার ও পরিমাণ ভেদে বাঁশীতে খাদের বা চড়ার স্থর হইয়া থাকে এবং আট আঙ্গুল হইতে আকারে বড়। বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তুই হাতের ৬টি আঙ্গুলী দারা বেণু ও বাঁশী বাজাইতে হয়।

নিপুণ বেণুবাদক বেণু ও বাঁশীর গটি ছিদ্রে যাবতীয় রাগ রাগীনী বাজাইয়া থাকেন—যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

### ।। একভারা।।

একটিমাত্র তারযুক্ত অতি প্রাচীন তারযন্ত্র। লাউ বা কাঠের খোলের উপরিভাগ চর্মার্ত, খোলের উপরাংশে ছইদিকে ছইটি ছিদ্র—সেই ছিদ্রপথে ৩।৪ ফুট দীর্ঘ একটি স্থগোল সরু আস্ত-বাঁশের দণ্ড আট্কানো থাকে। বংশদণ্ডের মাথার দিকে একটি কান। চাম্ডার ছাউনির উপরে একটি সওয়ারী বসানো—দণ্ডের গোড়ায় নিবদ্ধ তার সওয়ারীর উপর দিয়া কানে জড়ানো থাকে। একটি অঙ্গুলি দ্বারাই যন্ত্রটি বাজাইতে হয় এবং তাহাতে একটি স্বরই বাজে। এ যন্ত্র উত্তর ভারতে বহু প্রচলিত।

### ॥ দোভারা॥

এক সময়ে দোতারা তুইটি তারের যন্ত্রই ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী-কালে ইহার রূপ অনেকথানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার আকৃতি একটি ক্ষুম্রায়তন সরোদের স্থায়। তাহাতে চারটি কান ও চারিটি তার থাকে—তারের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ তাঁত ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁতের স্থর বরঞ্চ অধিকতর মিষ্ট হয়। নিম সেগুন বা তুঁতুকাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রদণ্ড তৈরী করা হয়—যন্ত্রের নিমের কিয়দংশ চামড়ায় আর্ও ও উপরাংশের কার্ন্তপাতের ঢাকনা যাহাকে পটরী বলা হয় তাহা ধাতুর পাতে মোড়ানো থাকে। চামড়ার ছাউনির উপর সওয়ারী থাকে তাহার উপর দিয়া তারগুলি কান পর্যান্ত চলিয়া যায়। গানের স্থরের প্রকৃতি অনুসারে তারে স্থর বাঁধা হয় এবং কটি দ্বারা তারে আঘাত করিয়া যন্ত্রটি বাজাইতে হয়। পল্লীগীতে দোতারা একটি বহু প্রচলিত যন্ত্র।

### ॥ সারিন্দা ॥

একখণ্ড কাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রটি তৈরী হয়। তবলীর চেহারা আনেকটা "৫" এর মত। দণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ১ হইতে সওয়া হাতের মধ্যে—তব্লী ও তুম্বায় মিলিয়া ইহার ধ্বনিকোষ। এই ধ্বনিকোষের খানিকটা অংশ খোলা বাকীটা চামড়ায় ঢাকা। ওটি কান ও ওটি তাঁতের তার থাকে। তারগুলি সা প সা সুরে বাঁধিতে হয় এবং অশ্বপুর্চ্ছের ধন্নঘারা বাজাইতে হয়। ইহাতে সারেঙ্গীর স্থায় কোন বাঁধা পদ্দা নাই। ডান হাতে ধন্থ ধরিয়া ও বামহাতের অঙ্গুলী তারের উপর রাখিয়া বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রটি বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পল্লী সঙ্গীতের সহিত বাজানো হইয়া থাকে।

### ॥ আনন্দলহরী॥

ইহাকে গাবগুবাগুবও বলা হইয়া থাকে। ইহার অল্পরিসর
কাষ্ঠনির্মিত খোলটি দৈর্ঘ্যে আধহাত—দেখিতে ঢোলকের খোলের
একটি ক্তুদ্র সংস্করণের স্থায়। ঐ খোলের তলার দিক্ চর্মাবৃত,
মুখটি খোলা। চর্মের কেন্দ্রন্থল হইতে একটি গো-তন্তু বা অপর

কোনও তন্ত্রী উপরের দিকে উঠিয়া আসে ও একটি ক্লুন্ত মেটে বা কাষ্ঠনির্মিত ভাঁড়ের সহিত টানা দেওয়া থাকে। যন্ত্রটীকে বাম বগলে চাপিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে কটি দ্বারা তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সুশ্রাব্য টঙ্কার ধ্বনি-লহরী নির্গত হয়—এই কারণেই ইহার নাম আনন্দলহরী। বাউল বা অপরাপর গ্রাম্য গানের সহিত এ যন্ত্রটি বাজানো হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম খমক্।

### ॥ পাঝোয়াজ।।

পাথোয়াজ প্রাচীন মৃদঙ্গের অন্তকরণেই তৃত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন পাথোয়াজ শব্দটা কার্সি শব্দ "পুষ্" (পবিত্র) + আওয়াজ (ধ্বনি) হইতে আদিয়াছে। ইহা একটি মধুর গন্তীর আওয়াজ বিশিষ্ট বাত্য যন্ত্র। গান্তার, রক্তচন্দন, খদির বা নিম্ব কাষ্টদ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১ই হাত হইতে ১৯ হাত। ইহার মধ্যভাগের পরিধি তৃই মুখের পরিধি হইতে কিঞ্চিদ্ধিক। বামদিকের মুখের ব্যাস ১২ হইতে ১৪ আফুল এবং ভানদিকের মুখের ব্যাস ১২ হইতে ১৪ আফুল এবং ভানদিকের মুখের ব্যাস ৯ হইতে ১০ আফুল। তৃই মুখে চামজার ছাউনি এবং দক্ষিণ মুখের মধ্যভাগে বৃত্তাকারে থিরন দেওয়া থাকে। ইহার গায়ে চামজার ছোট্ (ফিতা) দিয়া আটকানো ৮টা গুলি থাকে, ইহার হার বাধায় সাহায্য করে। যন্ত্রের তৃই মুখের বিনুনীকে ঐ ফিতাগুলি টানিয়া রাখে। বাজাইবার সময় বাম মুখে আটার প্রালেপ লাগাইবার রীতি আছে। বীণা, রবাব, সুরবাহার এবং ফ্রবপদ ও ধামারের সহিত এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### ॥ তবলা ও বাঁয়া॥

আম, কাঁঠাল, খদির, নিম প্রভৃতি একখণ্ড কাঠের ভিতর দিক কুঁদিয়া তবলার খোল তৈরী হয়। গোড়ার দিক মোটা থাকে, মুখের দিক ক্রমে সরু হইয়া আসে। মুখে চামড়ার ছাউনি, মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়। মুখ ঘিরিয়া বৃত্তাকারে চামড়ার পাকানো বিন্তুণী আঁটা ও বিন্তুণীকে দোয়ালী বা ছোট ছারা তবলার তলার দিকের বৃত্তাকার ছোটের সহিত টানিয়া রাখা হয়। ইহার গায়ে ছোট দিয়া আটকানো ৮টা কাঠের গুলি থাকে, ইহারা সুর বাঁধায় সাহায্য করে।

বাঁয়া মাটির বা তামার খোলে প্রস্তুত হয়। মুখে চামড়ার ছাউনি এবং প্রায় মধ্যভাগে খিরন অথবা গাব দেওয়া। মুখের বেষ্টনী চাক, দড়ি অথবা ছোট্ দারা তলার দিকে টানিয়া দেওয়া হয়। দড়ি ব্যবহার করিলে পিতলের ক্ড়া থাকে। তবলা ও বাঁয়া খাড়া ভাবে বসাইয়া ছইটি যন্ত্র পাশাপাশি রাখিয়া সাধারণতঃ তবলা দক্ষিণ হস্তে এবং বাঁয়াটি বাম হস্তে বাজান হয়।

#### । ঢাক।

ঢোল অপেক্ষা বড়। ইহা কাঠের খোলের তৈরী। ছুই
দিকে ছুইটি মুখ থাকে। এক একটি মুখের ব্যাস ১ই হাত পরিমাণ।
বাম মুখটি পুরু চামড়ায় এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত পাতলা চামড়ায়
ছাওয়া। পুরু চামড়ায় ছাওয়া দিকটি অব্যবহৃতই থাকে। পাতলা
চামড়ায় ছাওয়া মুখটি হালকা বাঁশের ছুইটি চটী বা কাঠি দ্বারা
ছুই হাতে বাজানো হয়। ছুর্গোৎসবে, চড়কে, কালীপূজায় ও বিভিন্ন
উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক-বাতা বহুল প্রচলিত।

#### (ঢাল

ঢোলক অপেক্ষা আকারে বড়। খোলটী কাঠের তৈরী এবং ইহার ছুইদিকে ছুইটি মুখ, বামমুখে পুরু কড়া চামড়ার ছাউনি এবং ডান মুখে অপেকাকৃত হান্ধা ও নরম চামড়ার ছাউনি থাকে। বামদিক বামহাতে এবং ডানদিক ডানহাতে সাপের ফনার মত ছোট ও মোটা একটি কাঠির দ্বারা বাজানো হয়। থোলের পৃষ্ঠদেশে দড়ির টানা দেওয়া থাকে এবং স্থ্র বাঁধিবার স্থবিধার জন্ম দড়িতে পিতলের কড়া লাগানো থাকে। নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণ ও পল্লীবাসীদিগের গার্হস্থ্য জীবসে বিবাহাদি নানা উৎসবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত বাহ্যযন্ত্র।

#### ॥ ८७ विक ॥

তোলকের খোল কার্চ নির্মিত, সেই খোলের উভয় মুখ পাতলা চামড়ায় আছোদিত থাকে। যন্ত্রের ত্র'মুখই প্রায় সমান বাসি বিশিষ্ট, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত স্থুল। খোলের ত্রই মুখের চাক্ দড়িতে টানা দেওয়া থাকে এবং সুর বাঁধিবার স্থবিধার জন্ম দড়িতে পিতলের কড়া লাগানো থাকে। বাংলাদেশে যাত্রা-পাঁচালীতে এবং উত্তর ভারতে বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রিয় ঢোলক অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু ধরণের হয়।

### ।। মুদক বা এীখোল।।

পোণে হুহাত দীর্ঘ মাটির খোল—বামদিক আয়তনে ডানদিক অপেক্ষা দিগুণের অধিক বড়। মধ্যস্থান মোটা। হুই মুখে চামড়ার ছাউনি ও মধ্যস্থলে খিরন দেওয়া এবং হুই মুখের চামড়ার চাক বা বিন্থনী চামড়ার দোয়ালী দারা টানা দেওয়া। শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুর কাল হইতে বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন গানের প্রধান আনুসঙ্গিক যন্ত্র।

#### ॥ করভাগ ॥

শ্রীথোলের সহিত করতালের অন্তরঙ্গ নম্বন্ধ। কাঁসার ছইটি পাতের কেন্দ্রন্থলের ছিজে ছইটি দড়ি করতালপৃষ্ঠের দিকে নির্গত ক্রাইয়া দড়ি সমেত হুই হাতে হুইটি ধরিয়া মুখোমুণি আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। কীর্ত্তন বা ভজন গানে বহুল ব্যবহৃত বাত্যযন্ত্র।

### ॥ মন্দিরা ॥

ঢোলক, মৃদক্ষ, পাখোঁয়াজ ও তবলা বাঁয়ার সঙ্গে তাল দিবার ছোট ছোট বাটির আকারের কাংস্থা নির্মিত বাগুযন্ত্র বিশেষ।

### ॥ थळनी ॥

কান্ঠনির্মিত চক্রাকার ক্ষুদ্র পটিহ বিশেষ। এক মুখে চামড়ার ছাউনি দেওয়া অপর দিক খোলা। তলার দিক চওড়া, মুখ অপেকাকৃত ছোট। খঞ্জণী আর এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। মেই খঞ্জণী ধারের চাক্তির মাঝে মাঝে পিতলাদি ধাতুর জোড়া জোড়া চাক্তি কিঞ্চিং আল্গাভাবে আটকানো থাকে— বাজাইবার সময় খঞ্জণীতে হাতের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই চাক্তি-গুলিও বাজিয়া উঠে।

# जष्टम जधाय

#### ।। कीर्डन ॥

আক্বর বাদশাহের দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক, বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্তি তানসেন যে সময়ে তাঁহার অভ্তপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রতিভায় ভারতীয় সঙ্গীত জগতে নব্যুগের স্চনা করিয়াছিলেন সেই সময়ে বৈষ্ণ্ব সাধকগণ কীর্ত্তনের অমৃতধারায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভ্তপূর্ব্ব ভাব বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনকে লোকসঙ্গীত, সেটিমেন্টাল সঙ্গীত, নাট্যসঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু উহার সভ্যিকারের পরিচয় উহা নয়।

প্রশংসাস্ট্রক 'কীর্ভিগাথা' গান থেকে কীর্ত্তনের উৎপত্তি।
শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণনাত্মক প্রশংসাগীতি হইতে 'কীর্ত্তন' শব্দটি
উদ্ভূত বলা যায়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে নববিধা ভক্তির প্রসঙ্গে কীর্ত্তনের
ভিল্লেখ আছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিফোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অচ্চনিং বন্দনং দাস্তং স্থামাত্মনিবেদনম্॥

## ॥ ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত ॥

বিশেষ করিয়া রাধাকুঞ্চলীলা অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতই কীর্ত্তন নামে অভিহিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অতাবিধি একাদিক্রমে পাঁচশত বংসরের অধিককাল যাবং জাহ্নবীর পৃতধারার আয় কীর্ত্তন-সঙ্গীতের পৃতধারায় বাংলা দেশের কাব্য এবং ভাবধারা একান্তভাবে প্রভাবান্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক-সঙ্গীতে কীর্ত্তনের, প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কীর্ত্তন বাঙ্গালীর এবং বাংলা দেশের বিশিষ্ট

সঙ্গীত। মার্গ-সঙ্গীতের সহিত যথেষ্ঠ সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকায় কেহ কেহ কীর্ত্তনকে প্রাচীন বাংলার মার্গ-সঙ্গীত বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে কিংবা পৃথিবীর কোনও দেশের কণ্ঠ সঙ্গীতে কীর্ত্তনের স্থায় স্থর, কাব্য ও ধর্মের এমন অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রাক্ চৈতে যুগেও অমর কবি জয়দেব, বিভাপতি ও
চণ্ডীদাদের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত পদাবলী অবলম্বনে কীর্ত্তন গান করা
হইত। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতত্মদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেম-ধর্ম্ম
প্রচার মানসে কীর্ত্তনের সাহচর্য্যে আপামর সর্ব্বসাধারণকে নামামৃত
দানে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করেন, এই জন্ম অনেকে তাঁহাদিগকেই
কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন।

কীর্ত্তন প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত—নাম সংকীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন।

### ॥ नाम मश्कीर्डन ॥

নাম সংকীর্ত্তনে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম রাম হরে হরে' ভগবানের এই নাম অথবা উহার সহিত 'শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ' জুড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী রাগে সমবেত কঠে গীত হয়। য়ুরোপের গীর্জার-সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় একমাত্র নাম সংকীর্ত্তনকেই ভারতবর্ষের Mass singing বা জনসঙ্গীত বলা যাইতে পারে।

চিত্তগুদ্ধি লাভেই নাম সংকীর্তনের সার্থকতা। নামের মাহাত্মো বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত ও কামনা বাসনায় নিমগ্ন পঙ্কিল মন ধীরে ধীরে নিক্ষলুষ হইয়া ভগবং স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

### ॥ मोनाकोर्डन ॥

রাধাক্ষ্ণের লীলা অবলম্বনে যে সকল গীত গাওয়া হয় তাহা লীলাকীর্ত্তন বা বসকীর্ত্তন নামে অভিহিত। লীলা তথা রসকীর্ত্তনের পাঁচ পাখা—গরেরহাটি, ননোহরসাহী, রাণিহাটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডি। গরেরহাটি ও রাণিহাটি এই ছুইটি ঘরোয়ানাকে কেহ. কেহ "গরাণহাটি" ও "রেনিটি" বলিয়া অভিহিত করেন। যাহা হউক প্রথমোক্ত ছুইটি ঘরোয়ানা অপেক্ষাকৃত উদাত্ত ও গান্তীর্যা-পূর্ণ। পাঁচটি স্থানের নানান্তসারে পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রতি হয় এবং তাঁহারাই কীর্ত্তন প্রচার করেন। গায়কীয় প্রভেদ থাকা সত্তেও মূর, তাল ও রস পর্যায় একই প্রকার ছিল। এখনও ছুই শ্রেণীর গায়ক দেখা যায়। এক শ্রেণী সাধারণের গ্রহণ উপযোগী করিয়া পদবিক্তাস ও মূর তাল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, আর এক শ্রেণী তাঁহাদের ভজন আনুকুল্যার্থে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ দশ প্রকার রসের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—শৃঙ্গার, হাস্ত, করুণ, রৌজ, বীর, ভয়ানক, বিভৎস, অভ্ত, শান্ত, বাৎসল্য। তন্মধ্যে গোস্বামীগণ শৃঙ্গার রসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। চতুঃষষ্ঠী রস ইহারই অন্তর্গত। শৃঙ্গার রস তুই ভাগে বিভক্ত। বিপ্রলম্ভ, (বিরহ) ও সম্ভোগ (মিলন)। বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য ও প্রবাস। সম্ভোগ চারি প্রকার—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান।

### ॥ পূর্বরাগ ॥

৮প্রকার — সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দী ও ভাটমুখে শ্রবণ, দৃতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখেশ্রবণ, গুণীজনের গানে শ্রবণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণ।

#### ॥ यान ॥

৮ প্রকার — সথী মুখে প্রবণ, শুক মুখে প্রবণ, মূরলীধ্বনি প্রবণ, বিপক্ষগাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, গোত্রস্থালন, স্বপ্নে দর্শন ও অহ্য নায়িকার সঙ্গদর্শন।

## ॥ প্রেমবৈচিত্র্য ॥

৮প্রকার—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, স্থীর প্রতি আক্ষেপ, দৃতীর প্রতি আক্ষেপ, মূরলীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

#### ।। প্রবাস ॥

৮ প্রকার—ভাবি (ভবিশ্বং), মথুরাগমন, দারকাগমন, কালীয়দমন, গোচারণের জন্ম বনে গমন, নন্দমোক্ষণ, কার্যান্ত্রোধে স্থানাস্তর গমন ও রাদে অন্তর্জান।

### ॥ সম্ভোগ ও সংক্ষিপ্ত ॥

৮ প্রকার — বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্টে গমনকালে মিলন, গো-দোহনকালে মিলন, অকস্মাৎ মিলন, হস্তাকর্ষণরূপ মিলন, ব্র্মারোধ মিলন, রভিভোগরূপ মিলন, বস্তাকর্ষণ মিলন।

# ॥ जरकीर्व॥

৮ প্রকার—মহারাস, জলকেলি, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশী-চৌহ্য, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূহ্যপূজা।

#### ॥ अम्श्रन्न ॥

৮ প্রকার—স্থূদ্রদর্শন, ঝুলনযাত্রা, হোলীলীলা, প্রহেলিকা, পাশকক্রীড়া, নর্ত্তক রাস, রসালস, কপটনিস্তা।

### সমৃদ্ধিমান

৮প্রকার —স্বপ্নে মিলন, কুরুক্ষেত্রে মিলন, ভাবোল্লাস, দ্বার্বকা হইতে ব্রজেগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজন কোতৃক, একত্র নিদ্রা ও স্বাধীন ভর্তৃকা। রসকীর্ত্তন পর্য্যায়ের যাবতীয় পদ উল্লিখিত লীলার অন্তর্গত।

### কীর্ত্তনের বাছ্যযন্ত্র

শ্রীমহাপ্রভূ প্রবর্ত্তিত শ্রীখোল ও করতাল যন্ত্র কীর্ত্তনের সহিত্ত সংগৎ হইয়া থাকে। 'প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল" (ভক্তি রত্নাকর)। ইহা ব্যতীত বহুপ্রকার যন্ত্রও ব্যবহার হইত, যাহার উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

লীলা গানের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাব সকলে সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহার বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপ অনধিকারীর পক্ষে নাম সংকীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ।

#### প্রাচীন উক্তি

'বহিরঙ্গদনে নাম সংকীর্ত্তন, অন্তরঙ্গদনে রস আম্বাদন''
বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী অবলম্বনে এই লীলাকীর্ত্তন
গাওয়া হইয়া থাকে। বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম যুগ—আমুমানিক
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।
জয়দেবই সর্ব্বপ্রথম পদাবলী রচয়িতা। ''গীত গোবিন্দ'' তাহার
রচিত অমর গীতি কাব্য। পরবর্ত্তীকালে পদাবলীর প্রথম যুগের

অক্ততম শ্রেষ্ঠ কবি বিভাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈথিলি ও বাঙ্গলা ভাষায় সর্ববপ্রথম পদাবলী রচনা করেন।

পরবর্ত্ত্রীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিতাপতির অনুকরণে 'ব্রজ্ব্লি' ভাষায় এবং চণ্ডীদাসের অনুকরণে বাংলা ভাষায় সহস্র সহস্র পদাবলী রচনা করেন। পঞ্চদশ শতানীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতান্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পদাবলীর মধ্যযুগের পদকর্ত্তাদের মধ্যে বাস্থু ঘোষ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস সর্ব্বস্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতান্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতান্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত। পদকর্ত্তা কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।

ভক্তি রত্বাকরে গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে দেখিতে পাই "রাধা ভাবে বিভাবিত নদীয়ার চান্দ। সেই ভাবময় গীতি রচনা সুছাঁদ"। গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরচন্দ্র শব্দ ভক্তের উক্তি ও প্রীগোরাঙ্গস্থন্দর প্রীকৃষ্ণ ও প্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ। "রসরাজ মহাভাব হুই একরাপ" (চৈতের্যু চরিতামৃত)। কখনও রাধাভাবে কখনও প্রীকৃষ্ণের ভাবে তিনি আবিষ্ট থাকিতেন। মহাপ্রভুর সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার বর্ণনাই গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় রচনাকে কখনও কখনও গৌর-চন্দ্রিকা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পদাবলীকে তিন দিক দিয়া বিচার করিতে পারা যায়
(১) সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা গীতি কবিতা (Lyrics) (২)
সঙ্গীতের দিক দিয়া ইহা কীর্ত্তন, (৩) আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহা
ভগবৎসাধনা। পদাবলিতে শান্ত, দাস্ত, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই
পাঁচটি রসের প্রাধান্ত দেখা যায়। এই সকল রস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন
পালা কীর্ত্তন গীত হইয়া থাকে।

কীর্ত্তনে যে সুরগুলি ব্যবহৃত হয় যথা—কামোদ, গোরী, ভীমপলাশী, ধনাঞ্জী বা ময়ুর, তাহাদের প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট, ইহার লালিত্য এবং বিশেষ করিয়া ইহার ভাবাবেদন সুররসিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কীর্ত্তন গানের সুরস্রষ্টাগণ অভ্ত প্রতিভা বলে নানাবিধ কারুসমন্বিত সুর আবিদ্ধার করিয়াছিলেন।

ইহাতে কথা ও সুর সম-প্রাধান্ত-প্রাপ্ত। কীর্ত্তনে উচ্চাঙ্গের সুরের ব্যঞ্জনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্বের সমন্বয় দেখা যায়। কাব্য ও সঙ্গীতের এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাব অন্ত কোথায়ও দেখা যায় না।

পদাবলী প্রধানতঃ রাধাক্ষের লীলা অবলম্বন করিয়াই রচিত। কিন্তু প্রেমের অবতার শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভূ যখন নদীয়ায় আবিভূত হইলেন তখন হইতে গোরলীলা সম্বন্ধে পদাবলী রচিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণভজন পূর্বে হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু শ্রীচৈতক্ত তার প্রেমধর্মে এই কৃষ্ণলীলার স্থান দিলেন সর্ব্বোপরি, তাই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গ শ্বরণে কীর্ত্তনে গোরচন্ত্রিকা গান করিয়া তৎপর রাধাক্ষ্ণলীলা গান করিতে হয়। কৃষ্ণের অবতার বলিয়া গোরচন্ত্রের প্রতি কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি ভাবই সহজে আরোপিত হয়। তিনি যে ভাবে লীলা আম্বাদন করিতেন ভক্ত-বৈষ্ণবেরা সেইভাবে লীলা আম্বাদন করিতে চেষ্টা করেন।

কীর্ত্তনের তাল সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তালগুলি অধিকতর পরিচিত। দাসপ্যারী, দশক্ষী, সমতাল, রূপক, বিষয়-পঞ্চম, তেওট, তেওরা, একতালি, ঝাপতাল, দোঠুকী, ব্রন্মতাল, রুদ্রতাল, লোফা ইত্যাদি। লয় ভেদে উপরোক্ত তালগুলি ক্রেত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

কীর্ত্তনে গায়কের ন্থায় বাদকেরও অন্নভৃতি প্রবল হওয়া আবশ্যক। ভাবের সহিত গান না হইলে যেমন রস সঞ্গারে বাধা হয়, তেমনি ভাবের সহিত বাল না হইলেও রসপৃষ্টিতে বাধা হয়। কীর্ত্তনে আখর যেমন স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইবে বাল ও তেমনি স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া গীতের পারিপাট্য বিধান করিবে। বাজনার এই ভঙ্গীকে বলে কাটান; আখরকে ও কাটান' বলা হয়, স্কুতরাং গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগীতা না থাকিলে গান মাধুর্য্য মণ্ডিত হয় না।

আখর—সমস্ত ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষ করিয়া কীর্ত্তনের রসম্পৃত্তির মূল উৎস 'আধ্যাত্মিক প্রয়োজন'। কীর্ত্তন গানে যেমন গায়কের ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কোথায় ও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। অনেক সময় কবিতার ভাব গন্ধীর, অর্থ হয়ত জটিল, এরপ স্থানে গায়ক অক্ষর বা আখর জোগাইয়া তাহাকে স্থবোধ্য করিবার চেপ্তা করেন। এই স্থযোগে তিনি তাহার নিজের কবিত্ব-শক্তি, রসজ্ঞতা ও স্থরজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন। বড় ওস্তাদের গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি যেমন তাহার স্থরস্থিতে—বড় কীর্ত্তনীয়ার গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি তেমনি তাহার আখর যোজনায়। মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদ দেন স্থরের তান, কীর্ত্তনে প্রেমিক দেন কথার তান— আখরের তান। এই খানেই তিনি সন্ত্যিকারের স্রপ্তা। আখরের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনকারণীত পদাবলীর পদলালিত্য, ভাবমাধ্য্য প্রেমিক শ্রোভার মর্ম্ম স্পর্শ করে। উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান দাসের পদাবলীর অংশ বিশেষের সহিত আখর যোজনা করিলেই বুঝা হইবে।

"কী রূপ হেরিমু কালিন্দী কূলে অতি অপরূপ কদম্ব মূলে।" (ইহার উপর কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় কৃত আঁখর)

ওগো তুটি আঁখি—
আমায় সবে দিলে ছটি আঁখি—
বিধি দিলে দিলে ছটি আঁখি—
আমি তাই বলি—সে কেমন বিধি ?

হায় ় দিলে বিধি হুটি আঁখি—

কেন তাতেও আবার নিমিখ দিলে

স্থী যে হেরিবে কৃঞ্চানন —
তারে দেয়না কেন কোটি নয়ন

অঁ।থরের অব্যর্থ পরসন্ধানে প্রেমিক ও ভাবুক শ্রোতা কালিন্দী-কুলের কদস্বমূলে ভুবনমোহন কৃষ্ণরূপ দর্শনে ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রামস্থুন্দরের প্রেমিসিকুতে নিমজ্জিত হয়।

ষোড়শ শতান্দীতে খেতরির মহোৎসব হইতেই কীর্ত্তনের প্রাণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। বৈশ্বব সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্মের ইতিহাসে এই মহোৎসব এক অপূর্ব্ব ঘটনা। রাজা সম্ভোষ দত্ত এই উৎসবে ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই উপলক্ষে তৎকালীন বৈশ্বব জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভূপত্মী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভূ, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতক্য প্রভৃতি এই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। খেতরি যে ভাব-বক্সা আনিয়া দিয়াছিল তাহার প্রেরণায় অগণিত ভক্তকবি, গায়ক, বাদক এক শতান্দীর অধিককাল মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীচৈতক্য, নিত্যানন্দ ও অবৈতাচার্যের পরে এরপ ভাবোন্দীপনা আর হয় নাই। কীর্ত্তন সঙ্গীতের পুণ্যতীর্থ এই খেতরিতেই অগণিত গুণীজনসমাবেশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উক্ত কীর্ত্তন সঙ্গীতের ধারাই চলিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাধা-কৃষ্ণলীল। বিস্তার লাভ করে এবং ঐ লীলা অবলম্বনে বহু পদাবলী রচিত হয়। মিথিলায় বিভাপতির পদাবলী, যুক্তপ্রদেশে হিন্দীকবি স্থরদাসের পদাবলী, রাজপুতনায় মূর্তিমতী ভক্তিস্বরূপিনী মীরাবাঈ রচিত পদাবলী, শিখদের গ্রন্থসাহেবের পদাবলী, উত্তর পশ্চিম ভারতে বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার ভক্তদের রচিত পদাবলীর রসমাধুর্য্য, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলী ও কীর্ত্তনের সহিত তুলনীয়। তুলদী দাস তাঁহার রামায়ণে যে দোহা, চৌপাই প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন ভারতের বহু স্থানে তাহা গীত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া তৎকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে কয়েকজন মুদলমান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা রাধাকৃঞ্লীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রস্থান্ ও খান্থানান আবদর রহিম খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের থালবারদের সঙ্গীত ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় ই হাদের পদাবলী 'তামিলবেদ' নামে প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। স্বতরাং পদাবলীর এই ভাবধারা শুধু বাঙ্গলার নয়—সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির সম্পদ। ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে এই ভাবধারার সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা বাঞ্চনীয়।

পরমাত্মার থেম জীবাত্মার উদ্দেশ্যে এবং জীবাত্মার থেম পরমাত্মার উদ্দেশ্যে অনন্তকাল ধরিয়া ধাবিত হইতেছে। তাই বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা করিয়াছেন, ব্রহ্ম আপনার অন্তর্নিহিত প্রেম তৃষ্ণাকে সার্থক করিবার জন্ম আপনার ফ্লাদিনীশাক্তকে রাধারূপে প্রকটিত করিয়াছেন এবং নিজে শ্রীকৃষ্ণরূপে নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ব্রহ্মের মুথে কথা বসাইয়া বলিয়াছেন—'রস আস্বাদিতে আমি কৈলুঁ অবতার'। ইহাই রাধা কৃষ্ণের প্রেমতত্বের মর্ম্ম কথা। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান স্বরংই লীলারস উপভোগ করেন তাহা নহে, ভক্তগণকেও সেই রস আস্বাদন করাইবার জন্ম তদীয় নিত্যসিদ্ধ ফ্লাদিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন। এই ফ্লাদিনী শক্তিই রাধা এবং এই রাধা সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন— বাই তমি যে আমার প্রক্রি।

রাই তুমি যে আমার গতি। তোমার স্মরণে—রস তত্ত্ব লাগি—্ গোকুলে আমার স্থিতি॥

তাই নিথিলভক্ত-হৃদয় ভক্তি ও প্রেমের প্রতীক শ্রীরাধার পদাফানুসরণে চির বাঞ্ছিতের চরণে—

'শ্রাম-বধ্ আমার তুমি' বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া ধন্ত হয়।

॥ বাংলা দেশের লোক-সঙ্গীত ॥

### ॥ বাউল ॥

ভাটিয়ালি, সারি, রামপ্রসাদী, কীর্ত্তন প্রভৃতির স্থায় বাউল বাংলা দেশের অন্যতম লোকসঙ্গীত (Folk song)। আধ্যাত্মিক সাধনা হইতেই বাউলের উৎপত্তি। বাউল শক্টির হিন্দী প্রতিশক্ষ বাউরা অর্থাৎ পাগল। সাধারণতঃ "পাগল" বলিলে আমরা বিকৃত্ত মস্তিক লোককেই বৃঝি, কিন্তু "বাউল" বলিলে ভগবংপ্রেমে আত্মভালা সম্প্রদায়কেই বৃঝিতে হইবে। প্রকৃতি, ভাব এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া স্থকী সম্প্রদায়ের ফকীর দরবেশদের সঙ্গে বাউলদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আত্মার সহিত আত্মীয়তা তথা মমত্ববোধই বাউল-ধর্মের অন্তর্নিহিত গৃঢ় তত্ত্ব। তাই যুগে যুগে আত্মার সন্ধানেই বাউলরা নিক্লেশ যাত্রা পথের পথিক।

"আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে, হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥" বাউল গানের উপরোক্ত চরণ তুইটি বাউলের প্রিয়-বিরহ-কাতর মনের ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক। বাউলের। বৈদান্তিকদের মত "ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা" ধারণায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের প্রতি বিমুখ নয়। অথগু সোন্দর্য্যের মূল-প্রাণশক্তিই যে জগতে রুপে, রসে, শব্দে, স্পর্শে ও গন্ধে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, বাউলেরা এই পরমতত্ত্বের থবর রাথে তাই বর্হিজগতের অনুপম বিকাশের মধ্য দিয়াই তাহারা হৃদয়-দেবতার সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করার এই প্রচেষ্টা সহজ নয়। সীমার সহিত অসীমের, খণ্ডের সহিত অখণ্ডের, ব্যক্তের সহিত অব্যক্তের, পার্থিবের সহিত অপার্থিবের মিলন-সাধনার হৃত্তর অভিসারের পথে আশা, নিরাশা, অব্রু, মনস্তাপ, দীর্ঘ্যাস ক্ষণে ক্ষণে বাউল মনে সব পাইয়া ও সব হারাইবার হাহাকার আনিয়া দেয় এবং তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই বিভিন্ন বাউল গানে।

### ॥ कांद्रेशनी ॥

এই সুর কবে স্পৃষ্টি হইয়াছিল জানা নাই, তবে পঞ্চদশ শতাকীতে বাংলা, মিথিলা ও আসামে, ইহা সর্বব্রথম প্রচলিত হয়। ভাটিয়ালী শক্টির বৃৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে মনে হয় যে নৌকার মাঝিদের গান হইতেই এই সুরের উৎপত্তি। সুজলা, সুফলা, শস্তু-শ্যামলা বাংলার দরদী মাঝি ভাটার টানে নৌকা ছাড়িয়া মণের আনন্দে মুক্তকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া যে গান গাহিত সেই গানই ভাটিয়ালী নামে প্রচলিত। অবশ্য দাঁড় টানার তালে তালে মাঝিরা যে গান গাহিত তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত। সারি গান একটা বিশিষ্ট ছন্দে গীত হয় কিন্তু ভাটিয়ালী মুক্ত-ছন্দ। প্রতিটি স্তবকের শেষে সুরের একই প্রকারের সালস্কারিক বিলম্বিত ব্যপ্তনা ভাটিয়ালীর নিজম্ব বৈশিষ্টা। এই বিলম্বিত তান নদী প্রবাহের অবাধ গতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভাটিয়ালী গান বা ভাটিয়ালী সুরের উদ্ভব যেখান হইতেই হউক না কেন আবহমানকাল হইতে বাংলার মাঝির সুরে সুর মিলাইয়া বাংলার চাষী ও রাখালরা ঐ গান গাহিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোকসঙ্গীতের আসরেও অহুণাত্য গানের পংক্তিতে ইহা একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

#### ॥ সারিগান ॥

নদী মাতৃক পূর্বে বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের বিশেষ একটা রূপ সারিগান। বর্ষাকালে নদীজলে বহু স্থানে বাইচ্ খেলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগীতামূলক নোকা দোড়কেই বাইচ্ খেলা বলা হয়। স্থানীর্ঘ এক একটি ছিপের ছই পাশে ছোট ছোট বৈঠা হাতে সারি বাঁধিয়া বিস্মা সকলে বৈঠা চালায় তখন তাদের কণ্ঠে থাকে সারি গান। গানের ছন্দে ছন্দে ছিপের কানিতে পড়ে বৈঠার হাতলের আঘাত। গানের লয় হইতে থাকে ক্রত হইতে ক্রততর এবং ছিপখানিও তখন বিহ্যাৎ বেগে চলিতে থাকে। বস্তুত: সারি গানের সঙ্গে ক্রত এই বৈঠা চালনা একটা মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে। সাধারণতঃ সারি গানের লয় ক্রত হইয়া থাকে এবং তার স্থরটিও থাকে ক্রত ছন্দের। সারি বাঁধিয়া এই গান গাওয়া হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম সারিগান। অনেক সারিগানের শ্লীলভাবর্জিত ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়।

### ॥ জারিগান ॥

কারবালা প্রান্তবে ইমাম হাসান ও হোসেনের শোকাবহ জীবনাবসানের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় জারিগান রচিত হইয়া থাকে। এ গান পূর্ববিদ্ধে বহুল পরিমাণে গীত হয় এবং হিন্দু-মুদলমান নির্বিশেষে সকলেই থাকে এ গানের শ্রোতা। যাহারা এ গানে অংশ গ্রহণ করে তাহারা মালকোচা করিয়া কাপড় পরে, প্রত্যেকের হাতে থাকে একখানা করিয়া রুমাল, পায়ে থাকে নূপুর এবং বলিষ্ঠ নৃত্যসহযোগে এ গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হইয়া থাকে। জারিগানের করুণ সূর সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। এ গানের সঙ্গে ঢোল সঙ্গত হইয়া থাকে।

### ॥ ভাওয়াইয়া গান ॥

ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বহুপ্রচলিত লোকগীতি। দোতারা সহযোগে এ গান গাওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদারের লোকই এ গানের গায়ক। ভাওয়াইয়া গানের করুণ মধুর স্থরে অনেকটা পূর্ববঙ্গে ভাটয়ালি স্থরের ছাপ থাকিলেও তার ছন্দ এবং গায়ন ভঙ্গিতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বহু ভাওয়াইয়া গানে লোকিক বিরহ বিচ্ছেদের কথাই পাওয়া যায় এবং সেই স্থরের আবেদন অন্তরকে সহজেই দ্রবীভূত করে। এ স্থরের মধুর বাঞ্জনা অন্তর্নিহিতভাবকে যথাযোগ্য রূপ নিতে সক্ষম বলিয়াই হয়তো এ গানকে ভাওয়াইয়া গান বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সেথানে বাউলদের স্থায় "বাউদিয়া" নামক এক সম্প্রদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ গান গাহিয়া বেড়ায়। এই "বাউদিয়া" নাম হইতেই "ভাওয়াইয়া নামের উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব।

# ॥ চট্কা গান ॥

চট্কা গানকে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানেরই একটি উপশাখা বলা যায়। ভাওয়াইয়ার করুণ রস এ গানে নাই, এর গীত রীতিতে আছে চটুলতা এবং এর রস্ত হালকা, গায়ন পদ্ধতিও পৃথক। সাধারণতঃ রঙ্গরসের কথায় হয় এর রচনা। সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় বস্তুই এর উপজীব্য। চট্কা গানের ছন্দ চটুল, লয় ক্রত এবং সুর সহজ। হাল্কা রসের চট্কদার গান বলিয়াই এর নাম চট্কা হইয়া থাকিবে। ভাটিয়ালী গানের পাশে সারিগানের মতই ভাওয়াইয়ার পাশে চট্কার তুলনা করা যাইতে পারে।

### ॥ গন্তীরা॥

মালদহের প্রদিদ্ধ গান গন্তীরা। বাংলাদেশে শিবের গান খুব প্রাচীন। শিবকে কেন্দ্র করিয়াই নীলের গান, গান্ধন গান ও গন্তীরা গানের স্থিই হইয়াছে। পরস্তু এই তিন প্রকারের শিব সঙ্গীতের গায়কী পৃথক্ পৃথক্। মালদহের গন্তীরা গানের রচনা ও স্থরের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। সং, শোভাষাত্রা ও নাচের মাধ্যমে মালদহে গন্তীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং গন্তীরা গানের আসরও হইয়া থাকে। আসরে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তর চলে এবং দলপতিরা উপস্থিত মত গান রচনা করিয়া দেন।

গম্ভীরা গানের শিব অনেকটা গাজনের শিবেরই স্থায় আত্মভোলা এবং এ শিব জনসাধারণের অতি আপন জন। শিবকে নিয়া বাঙ্গ বিক্রপ উপহাসও চলে আবার শিবের নিকট আবদার, অভিযোগ এবং প্রার্থনাও জানান হয়।

গম্ভীরা গানের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট আছে এবং কয়েকটি স্থুরের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। গম্ভীরা সাধারণতঃ ক্রেত লয়ে গাওয়া হইয়া থাকে। সামাজিক বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াও গম্ভীরা গান রচিত হইয়া থাকে।

### ॥ वृज्ज ॥

কুম্ব এক প্রকাব নৃত্য-বহুল, আদিবসাত্মক লোক সঙ্গীত।
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা যাত্রা এবং পাঁচালীর মাঝামাঝি স্থান
পাইবার যোগা। চতুর্দ্দশ শতাকী হইতে উহা বর্ত্তমান বাংলার
বীবভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ছোটনাগপুরের মানভূম, ধলভূম,
সিংভূম ও অক্যান্স অঞ্চলে সাঁওতাল, কোল, মুগুা প্রভৃতি অনুরত্ত
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। উহাদের প্রতিটি
উৎসব কুমুর গানে মুখরিত হইয়া উঠে। রাধাকুফ্লের প্রণয় গীতই
কুমুরের প্রধান বিষয় কিন্তু উহা সাধারণতঃ ক্লচি-বিগহিত ভাষা ও
ভঙ্গীতে গাওয়া হইয়া থাকে। কুমুরে প্রত্বেরা নৃত্যের সহিত মাদল
ও বাঁশী বাজায় আর গ্রীলোকেরা দলবদ্ধভাবে নৃত্যের সহিত গান
গাহিয়া থাকে। জ্যোৎসা রাত্রিতে একটা সহজ ও সরল পরিবেশের
মধ্যে বনকুলে সজ্জিত শাল-মহুয়ার দেশের দামাল ছেলেমেয়েদের
প্রাণ-মাতান, মনভোলান সাবলীল নৃত্য-গীত এক অদ্ভূতপূর্ব্ব আনন্দ
ও উদ্দীপনার স্থিষ্টি করে।

বুমার গানের স্থারে বিশেষ কোনও বৈচিত্রা নাই। উহা সাধারণতঃ কতিপয় স্বরের সাহায্যে রচিত এবং অনেকটা কার্ফা তালের মত তালে একটানা গীত হয়। বুমার নৃত্যে একটা সাবলীল ছন্দ রহিয়াছে সত্য এবং উহা অনেকটা ভরা ভাদ্রের উদ্ভিন্নযোবনা ত্কুলপ্লাবী তটিনীর স্থায় কিন্তু উহাতেও ছন্দ বৈচিত্রের অভাব স্কুম্পাষ্ট।

#### ॥ ভাতুগান ॥

বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্জমান অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীত এই "ভাত্নান্"। ভাদমাদে কুমারীরা গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীর স্থায় 'ভাত্ন' প্রতিমা তৈরী করিয়া পূজা করে ও গান করিয়া থাকে। পাড়ায় পাড়ায় তর্জা গানের গ্রায় পৃজারিণীদের মধ্যে গানে পাল্টা পাল্টি হয়। এই লোক-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব ও সমাদর আছে।

### ॥ त्रवौद्ध भन्नोछ ॥

বাল্যকাল হইতেই রবীক্রনাথের মধ্যে কবিত্ব ও সঙ্গীত প্রতিভার স্বতঃক্তুর্ত প্রকাশ দেখা যায়। তার গান সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিরাছেন "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না"। বাল্য ও কৈশোরের কবিতা ও গীত রচনার পরে তাহার যোবন বয়সের রচিত— ়

"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে, হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছে গোপনে"

গানখানি ঘটনাক্রমে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে এবং মহর্ষি পুত্রের এতাদৃত প্রতিভা দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সম্নেহে রবীন্দ্রনাথকে আপনার নিকট ডাকিয়া পুরদ্ধত করিয়া উৎসাহ দান করেন। এই ভাবে শৈশবে, যোবনে ও পরিণত বয়সে ঐ শিশুকরির বিম্মকর বিরাট প্রতিভা তাঁর অপূর্বর স্পুন্ন শক্তির পরিচয় দিয়াছিল সাহিত্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপত্যাসে এবং সঙ্গীতে। সমুদ্র যেমন অপার বিস্ময়ের বস্তু, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাও তেমনি বিম্ময় হইতেও বিম্ময়কর। এই বিরাট প্রতিভার পরিমাপ করিতে যাওয়া যেন মহাকবি কালিদাসের ভাষায় "তিতীর্ষ্ প্রত্বং মোহাত্ত পেনাম্মি সাগর্ম্" উল্লিখিত রঘুবংশের এই শ্লোকটাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহা হউক রবীজনাথের সারা জীবনের যাহা কিছু দান তাহার জালোচনা আমরা করিব না; ইহা তাঁহার ক্ষেত্র নহে, শুধু রবীজ্র-নাথের গানই বর্তুমান আলোচ্য বিষয়। সংগীতদৰ্শিকা ২৩১

রবীন্দ্রনাথ তাঁইার জীবনে প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করিয়াছেন। ভাবের অভিনবত্বে, ভাষার লালিত্যে, ছন্দ ও স্থবের বৈচিত্রো তাঁহার গান বাংল। সাহিত্যে তথা বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় দান।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীত রচনায় মার্গ-সঙ্গীতের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার কারণও আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে অতি অল্প বয়স হইতে কবির অন্তরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে I জ্রোড়াসাঁকোর ঠা<u>কুর</u> বাড়ীতে প্রায় সর্বদাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর বসিত এবং বাংলার ও বাংলা বহিভুতি স্থানের বিখ্যাত গায়কগণ এ বাড়ীতে গান করিতেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল গানের আসরে নীরব শ্রোতা হিসাবে রবীজ্ঞনাথ সর্বদাই উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় মনোনিবেশ সহকারে সেই সকল গান শুনিতেন। সেই সময়ই হিন্দীগানের অনুকরণে তিনি বাংলা গান রচনা করিতে থাকেন। জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ, বাড়ীতে ওস্তাদের নিকট মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরু হিসাবে বাংলার গৌরব, সঙ্গীত গুরু যত্তট্টের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাকালে যখন গ্রুপদ ও ধামার নিয়া তিনি নিবিষ্ট ছিলেন, তদ্রচিত বাংলা গ্রুপদ, ধামার গান সেই সময়েরই রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া ঘাইতে পারে। তৎকালে তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন তার অধিকাংশগুলিই হিন্দী গানের অনুকরণে লিখিত রাগ-সঙ্গীত। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত "রবীজ্র-সঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম" পুস্তিকাখানিতে মূল হিন্দী গানগুলি উল্লিখিত আছে। প্রতিটি গানই সুসংযত এবং ভাহাতে তান বা বাটের কোন প্রকার বাহুল্য একেবারে নাই। কথা ও স্থুরের মিলনে প্রতি গানের একটি অনবত রূপ

পৃষ্টি হইয়াছে। তাতে অতিরিক্ত অলঙ্কার আরোপ করার কোনই প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ রবীক্র-সঙ্গীতে তান ও বাটের ব্যবহার প্রচলন করার পক্ষপাতী কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে রবীক্রনাথ স্বয়ংই তাঁহার বহু গানে সূক্ষ্ম ভানের প্রয়োগ করিয়াছেন বিচিত্র কৌশলে। স্তরাং রবীক্র-সঙ্গীতে নৃতন আর কিছু করিতে না যাওয়াই ভাল। ইহা দ্বারা রবীক্র-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই ক্ষুণ্ণ করা হয় মাত্র।

তাঁহার গান তংপূর্ববর্জীকালের বাংলা গান হইতে ফ্রুপূর্ণ আলাদা ধরণের, যাহার ভাব, ভাষা ও স্থরের ভঙ্গী পৃথক—
বক্তব্য পৃথক এবং যে গান বাংলা গানের রাজ্যে এক যুগান্তর
আনিয়া দেয় এবং অতি স্পষ্ট কারণেই সেই গানের নাম হইয়া পড়ে
"রবীক্র-সঙ্গীত"।

তাঁহার গানে দেখিতে পাই কথা ও সুরের এক অপূর্ব মিলন ভীর্থ। গানের ভাষার সহিত স্থরের এই আত্যন্তিক সংগতি রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট দান—বাংলা গানে কথার সহিত সুরের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথ এক নৃতন পথের সন্ধান দিলেন, তাঁহার পূর্ববির্ত্তী কোন কবি ও সুরকারই এ বিষয়ে এতটা সচেতন ছিলেন না।

মানুষের অন্তরের অতি সূক্ষ্ম অনুভৃতিগুলি রবীন্দ্রনাথ অতি
নিপুণভাবে তাঁহার কথা ও সুরে রূপাত্তিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন
বিশ্বের সন্মুখে। সেই গানে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে—রবীল্দ-সঙ্গীত
বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের অন্তর জয় করিয়াছে তার রূপে, রুসে, ও
বৈচিত্রে—তাইত রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন বিশ্বকবি।

স্থুখ, ছ:খ, আনন্দ, আশা, নৈরাশ্য, শোক, সান্তনা, মিলন, বিচ্ছেদ, প্রার্থনা, প্রেম, বিরহ, বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবই ভাঁহার গানে রহিয়াছে। "প্রকৃতি" পর্যায়ে আছে বিভিন্ন ঋতুকে নিয়া লেখা বিভিন্ন প্রকারের ঋত্-সঙ্গীত—গ্রীষ্ম, বর্ধা হইতে সুরু করিয়া বসন্ত পর্যান্ত কোন ঋতুকেই তিনি বাদ দেন নাই। "পূজা" ও "প্রেম" পর্যায়ে আছে তাঁহার পূজা ও প্রেমধর্মী বহুবিধ অপূর্বে রচনা। গীতি রচনার ক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই আনরা তাঁহার নিকট হইতে পাই আহুষ্ঠানিক গান হিনাবে— জন্মদিনের গান, বিবাহ বাসরের গান, শ্রাদ্ধ বাসরের গান প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নানা পর্যায়ের গানের পরেই আছে তাঁহার লোকসঙ্গীত-ধর্মী বাউল গান, ভাটিয়ালি স্থরের, রামপ্রসাদী স্থরের এবং পাশ্চাত্য স্থরের গান, বহুবিধ কীর্তনাঙ্গের গান এবং বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রকার বিচিত্র স্থরের গান। বিত্যাপতির মৈথিলী ভাষার অনুকরণে লিখিত "ভাতুসিংহের পদাবলী" তাঁহার এক অনবত্য ভৃত্তি। সমস্ত পর্যায়ের গানের নাম উল্লেখ করিতে গেলে বিরাট তালিকা হইয়া পড়িবে স্তুরাং এ বিষয়ে এখানেই ক্ষান্ত রহিলাম।

রবীক্রসঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে ত্' চারিটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। রবীক্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গাহিতে হইলে প্রাথমিক স্বর সাধনা ও অল্পবিস্তর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কাহারও কাহারও ধারণা এই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা রবীক্র সঙ্গীত শিক্ষার পরিপন্থী, কিন্তু কথাটী মোটেই ঠিক নহে এবং অনবধানতার পরিচায়ক। কিন্তু কথাটী মোটেই ঠিক নহে এবং অনবধানতার পরিচায়ক। বিব্যু সঙ্গীতের স্বর্গলিপির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা ব্ঝিতে রবীক্র সঙ্গীতের স্বর্গলিপির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা ব্ঝিতে বাকী থাকে না যে উত্তম স্বর্গ্জান ব্যতিরেকে গানের স্বর্গীকে ঠিক

প্রসঙ্গতঃ ১৯৩৮ সনে আমার অগ্রজ স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিনিকেতনে মার্গ সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপক থাকাকালীন উত্তরায়ণে বিদিয়া গুরুদেবের সহিত আমাদের উভয় ভ্রাতার একদিন যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গুরুদেব সেইদিন তদীয় গান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা কর্যটি আগ্রহের সহিতই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন "আমার গান তোমরা যদি না গাও তবে আমার গান স্থায়ী হবে না—বেস্কুর ও বেতালে গাওয়া হ'লে আমার গানের উপর কারো শ্রদ্ধা থাকবে না।" স্থতরাং রবীক্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে শ্বরজ্ঞান ও তালজ্ঞান থাকার প্রয়োজন বিষয়ে কিঞ্চিত পূর্বেব আমি যাহা বলিয়াছি গুরুদেবের কথার মধ্যে সেই ইঙ্গীতই রহিয়াছে। রবীক্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে রবীক্র কাব্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাও একান্তভাবে আবশ্যক তাহা উল্লেখ না করিলে এই প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ থাকিবে। রবীক্র সঙ্গীতের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে 'সঙ্গীতদর্শিকা'র দ্বিতীয় থণ্ডে আলোচনা করা হইয়াছে।

### ॥ খ্যামাসন্ধীত ॥

বোড়শ শতান্দী হইতে জগজ্জননী শ্রামা মাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে যে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা চলিয়া আদিয়াছে উহাই শ্রামাসঙ্গীত বলিয়া প্রচলিত। বাঙ্গালী সাধক সগুণ ব্রন্মের উপাসনা ক্ষেত্রে কালী ও কৃষ্ণে অভেদ রূপ কল্পনা করিয়াছেন। "কলো কালী কলো কৃষ্ণঃ কলো গোপালকালিকা" তন্ত্রের এই নির্দ্দেশ বাংলার হিন্দুর স্থায় ভারতবর্ধের আর কোন প্রদেশের হিন্দুই তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কৃষ্ণপূজার প্রচার ও প্রভাব বাংলার বাইরে অস্থান্থ প্রদেশে ও পরিলক্ষিত হয় কিন্তু শ্রীভগবানকে হুর্গা, শ্রামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাত্রূপ দিয়া মাতৃভাবে বাংলার স্থায় 'মা' বলিয়া ডাকিতে, আরাধনা করিতে

পৃথিবীর কোনও জাতি পারে নাই। মাকে মেয়ে রূপে কল্পনা করিয়া এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা যে নৃতন ভাবধারার সন্ধান দিয়াছেন তাহার নিদর্শন অন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। কীর্ত্তন যেমন বৈষ্ণুব পদাবলী অবলম্বনে গাওয়া হইয়া থাকে, শ্রামাসঙ্গীতও তেমনি শাক্ত পদাবলী অবলম্বনে গীত হয়।

প্রায় ৪ হাজার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত এবং দেড় শতাধিক রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম শাক্ত সঙ্গীত কে রচনা করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন কিন্তু রামপ্রসাদ সেনই যে উহাদের সর্ববাগ্রগণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, রাম বস্তু, হরু ঠাকুর, গোবিন্দ চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহতাব চাদ, (মহারাজ), দাসরথি রায়, এন্টনি সাহেব, রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ) প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রামাসঙ্গীত, চৌতাল, তেওরা, যৎ, সুলতাল, আড়াচোতাল, একতাল, ঝাপতাল, ত্রিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন তালে এবং বিভিন্ন শুদ্ধ ও মিশ্র রাগে একটি স্বতন্ত্র প্রণালীতে গাওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত প্রবর রামপ্রসাদের শ্রামা বিষয়ক সঙ্গীত এক অভ্তপূর্বর ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত। 'প্রসাদী স্বর' তাঁহার অপূর্বর ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত। 'প্রসাদী স্বর' তাঁহার অপূর্বর ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত। 'প্রসাদী স্বর' তাঁহার অপূর্বর ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত। 'প্রসাদী স্বর' তাঁহার অপূর্বর ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত্র। বামপ্রসাদের গানের ক্যায় কোন প্রকার সাধন-সঙ্গীতই বাধ হয় এত শীঘ্র এবং এমন গভীরভাবে ভক্ত হৃদয় স্পর্শ করে বাধ হয় এত শীঘ্র এবং এমন গভীরভাবে ভক্ত হৃদয় স্পর্শ করে নাই। রামপ্রসাদ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক কনি। তিনি শ্রালীহলি মা রাসবিহারী—নটবর বেশে বৃন্দাবনে", "ঐ যে কালী কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী" প্রভৃতি স্কুমধুর গান রচনা করিয়া অভেদ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

পরব্রেক্ষর জগন্মাতৃত্ব ও জগং পিতৃত্বের প্রকাশই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং কালী, দূর্গা ও তারা নামে স্থচিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" সাধকদের মঙ্গলের জন্মই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবান্ বাক্য ও মনের অগোচর 'অবাঙ মনসগোচরম্' তিনি রুসস্বরূপ— 'রসো বৈ সং'— তিনি ভাবের ঠাকুর। সাধকপ্রবর রামপ্রশাদ বলিয়াছেন—"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।" এই ভাবের সাহায্যেই ভগবানের সহিত মমন্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও বলিতেন—'ভাব কি জান' তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা—এর নাম। হিন্দুর দেব দেবীর এই উপাসনা-তত্ত্ব না বৃঞ্জিলে বৈষ্ণৱ পদাবলী কিংবা শাক্ত পদাবলীর রুস উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর স্থায় ভাব হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিলে শাক্তপদাবলীকে বহুভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা—

| ১। বাল্যলীলা    | ৭। মনোদীক্ষা        | ১৩ । মাতৃপূজা |
|-----------------|---------------------|---------------|
| ২। আগমনী        | ৮। ইচ্ছাময়ী মা     | ১৪। সাধনশক্তি |
| ত। বিজয়া       | ১। করুণাম্য়ী মা    | ১৫ । নামমহিমা |
| ৪। জগজননীর রূপ  | ১০। কালভয়হারিণী মা | ১৬। চরণতীর্থ  |
| ে। মাকি ও কেমন  | ১১। লীলাময়ী মা     | ইত্যাদি।      |
| ৬। ভক্তের আকৃতি | ১২ ৷ ব্ৰহ্মময়ী মা  |               |

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ী, শক্তি-স্বরূপিণী শ্রামা মায়ের বিভিন্ন ঐশ্বর্যের প্রকাশকে প্রদক্ষিণ করিয়া জগতের সর্ব্বতীর্থসার মাতৃ পাদপল্লে—

> "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী। কালীর চরণে কৈবল্যরাশি॥ সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি ভীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।"

যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ? হুং-কমলে ভাব ব'সে চতুর্ভূ জা মুক্তকেশী। বামপ্রসাদ এই ঘরে ব'সে পাবে কাশী দিবানিশি॥"

এই বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিখিল ভক্ত-হাদয় ও রামপ্রসাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই সুরে—

> "আর কাজ কি আমার কাশী ? মায়ের পদ-তলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী। হং-কমলে ধ্যান কালে আনন্দ সাগরে ভাসি। গুরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥

এই বলিয়া গান করিতে করিতে – সর্বতীর্থ-সার করুণাময়ী মায়ের সেই চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তি লাভ করুক।

## নবম অধ্যায়

# ত্যাগরাজ ( ১৭৬৭ খৃঃ—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ )

দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, রচনা ও সূর স্থির বৈশিষ্টে ত্যাগরাজ প্রকৃতই রাজাসনের অধিকারী। এই অসামান্ত প্রতিষ্ঠার অন্ততম প্রধান কারণ হইল তাহার অপার ভগবদ্ধক্তি। এই জন্তই তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মহাপুরুষ জ্ঞানে আজও পূজিত হইতেছেন। উত্তর ভারতে যেমন স্থরদাস ও তুলসীদাস, দক্ষিণ ভারতে তেমনি ত্যাগরাজ। বিদ্বান, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তরূপে এই মহাপুরুষ আপামর জনসাধারণের নিকট সঙ্গ্রাজ স্থাক্ত লাভ করেন। এই ভাগবতী ভক্তি তিনি উত্তরা-ধিকার স্থ্রে স্বীয় পিতা এবং মাতা শান্তিদেবীর নিকট পাইয়া ছিলেন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাজোরের সন্নিহিত তিরুভারু গ্রামে এক তেলেগু পরিবারে ত্যাগরাজের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্রীবাসের জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমন্বয় হইয়াছিল, এবং তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পুত্রের চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়।

বাল্যকাল হইতেই ত্যাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ জন্ম। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমীপবর্ত্তী গ্রাম তিরুভাইয়ারে সঙ্গীতাচার্য্যে বেঙ্কট রমনৈয়া বাদ করিতেন। বাল্যকালে বিভালয়ে যাতায়াতের সময় ত্যাগরাজ তাঁহার বীণা বাদন প্রবণ করেন এবং ইহাই তাঁহার জীবনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের উৎস। সুকুমার বয়সে সঙ্গীতের যে বীজ তাঁহার হাদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, ভগবংপ্রেমের সংগীতদশিকা ২৩৯

অমৃতি সঞ্চল কেই বীজ অঙ্কুরিত ও পরবর্ত্তীকালে পল্লবিত হইয়া ওঠে।

ত্যাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শিক্ষার স্থবিধার জন্ম তাঁহার পিতা স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া খ্রী পুত্র সহ তিরুভাইয়ারে আদিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার জীবনে সঙ্গীত প্রতিভা বিকাশের স্টুনাতেই তিনি এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই মহাপুরুষের নাম রামক্ষানন্দ; ভিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইহার প্রভাক ফল স্বরূপ ত্যাগরাজের রচনায় শঙ্করাচার্য্য অবতার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ত্যাগরাজ তাঁহার নিকট হইতে "স্বরার্ণব" নামক এক সঙ্গীত গ্রন্থ লাভ করেন। ছঃখের বিষয় সঙ্গীতের বহুমূল্যবান তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থখানির কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু ত্যাগরাজকৃত বহু রচনার মধ্যে এই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বহু মূল্যবান রাগ পরিচয় সলিবিষ্ঠ হইয়াছে। ত্যাগরাজ রচিত পদসমূহের এক স্ববৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ "ত্যাগরাজ হৃদয়" নামে প্রকাশিত হয়। ভগবং প্রেমিক ত্যা<del>গ</del>-বাজ তাঁর সমস্ত সূর আরাধ্য দেবতা সীতারামের পাদপদ্মেই উৎসর্গ করেন। বিগ্রহের সন্মৃথে বসিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গীতের নৈবল্ল রচনা করিতেন, সেই মৃত্তির পূজায় স্থুর স্পৃত্তীর মাধ্যমে নিজেকে সমর্পন করিয়া ত্যাগরাজ তার জীবনের শেষ নিখাস তাাগ করেন। ভক্তিমূলক সঙ্গীতে ত্যাগরাজার তুলনা দক্ষিণ ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, উত্তর ভারতেও নিতান্তই মৃষ্টিমেয় ।

কর্ণাটক সঙ্গীতকে ত্যাগরাজ নবরূপে নবসাজে সজ্জিত করেন। তিনি নৃতন নৃতন রাগ রাগিনী আবিষ্কার করিয়া কর্ণাটক সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেন। ত্যাগরাজের পূর্ববর্ত্তী সময়ে, সঙ্গীতের ভাষা ও ভাবের মধ্যে অসামঞ্জম্জাত যে সঙ্কট দেখা গিয়াছিল, ত্যাগরাজ তাহা দূর করেন। তাঁহার রচিত সহজ তেলেগু গগও অপরূপ মুর্চ্ছনার মধ্যে যে মিলন সম্ভব, ত্যাগরাজই তাহা প্রথম দেখান। আশ্চর্যা স্থরের স্রোতে ভাসমান, স্থললিত ও স্বপ্ন কথা যুক্ত 'পঞ্চরত্ব কৃতি' গুলির তুলনা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত সাহিত্যে বিরল। ত্যাগরাজকে আধুনিক তেলেগু 'অপেরা'রও জনক বলা যাইতে পারে। এরই মাধ্যমে রচিত "নোকা চরিত্রন্" একদা দক্ষিণী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়নের স্পৃষ্টি করিয়াছিল।

গায়ক হিসাবেও ত্যাগরাজের স্থ্যাতি ছিল। পরবর্ত্তীকালে তিনি গীতিকার ও ভক্তরপেই সমধিক পরিচিত।

বহু শিষ্য ও প্রশিষ্যের আরাধ্য গুরু ত্যাগরাজ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী তিরুভাইয়ারে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অন্তিম নির্দেশ অনুসারে তদীয় দেহাবশেষ কাবেরী নদীতীরে শ্রীবেঙ্কট রমানাইয়ার সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। আজও তিরুভাইয়ারে এই পবিত্র সমাধি তার্থে কর্ণাটক সঙ্গীতের উত্তর সাধকগণ প্রতিবংসর তাঁহারই রচিত ভক্তি-সঙ্গত গাহিয়া তাঁহাকে অমর আত্মার প্রতি শ্রন্ধানিবেদন করিয়া থাকেন।

## ॥ সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর।।

উনবিংশ শতক বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগ। শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের মত সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। সঙ্গীত জগতে এই নবজাগরণের জন্ম রাজা সৌরীক্র মোহনের অবদান শ্রুজার সঙ্গে স্থারণীয়। ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুজারে, প্রচারে, এবং অনুশীলনে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সোরীক্র মোহনের সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল বছমুখী। তিনি একাধারে গ্রুপদী, সেতারবাদক, গবেষক, সঙ্গীততত্ত্ত, বাংলাভাষার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের আদি গ্রন্থকার, সঙ্গীত বিভালয় স্থাপয়িতা, গুণগ্রাহী, রসজ্ঞ এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক। স্বর্রলিপি রচনাও তিনি একজন আদি উদ্ভাবক।

সেকালের বাঙ্গালী সমাজে সঙ্গীতচর্চ্চাকে বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার এ-বিষয়ে আজীবন অবিচলিত নিষ্ঠা সঙ্গীতকলাকে যে প্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে স্প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান যুগে বিশ্বয়ের স্পৃষ্টি করে।

স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুরের কনির্চ পুত্র সৌরীক্র মোহনের জন্ম হয় ১৮৪০ খৃষ্টালে। জন্মস্থান ৬৫ নং পাথুরিয়াঘাটা খ্রীট। এই গৃহেই তাঁহার অন্ধশতাব্দীব্যাপী সঙ্গীত সাধনার মহান ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছিল।

হিন্দু-কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন—১৬ বংসর বয়স পর্যন্ত।
পাঠ্য বিষয় মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোলই তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।
এই সময়েই তিনি "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" প্রন্থটি প্রথম
রচনা করেন। পরবর্তীকালে "মূক্তাবলী নাটক" "মালবিকাগ্নিমিত্র"
ইত্যাদি প্রায় ২০ খানি অনুদিত ও স্বর্নচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
ইহা ব্যতীত সঙ্গীত-শান্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত বহু প্রকাশ করেন।
ইহা ব্যতীত সঙ্গীত-শান্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত বহু অর্থবায়ে কাশী,
কাশ্মীর, নেপাল ও নানা দেশ-বিদেশ হইতে সংস্কৃত পুঁথি ও পুস্কুক
সংগ্রহ করেন। মূল্যবান ও তুল ত এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা
করিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম্মোদ্ধারে ব্রতী হইলেন। তাঁহার
রিচিত সঙ্গীত-শান্ত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে "জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক
প্রস্তাব" "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" "মূদঙ্গ মঞ্জরী" "হারমোনিয়াম সূত্র"
"যন্ত্র কোষ" "গীত প্রবেশ" "সঙ্গীতশান্ত্র প্রবেশিকা" "হিন্দুসঙ্গীত"
এবং অন্যান্ত গ্রন্থ মধ্যে "বাহুলীন তত্ত্ব" "ভিক্টোরিয়া" ইত্যাদি
গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোরীক্র মোহনের এই গ্রন্থ তালিকা

হইতেই ধারণা করা যায় তাঁহার সঙ্গীতশান্ত বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সুদ্রপ্রসারী চিন্তাধারা। সঙ্গীতের ইতিহাস সঙ্গীত-বিজ্ঞান ও সঙ্গীতকলা এই তিন বিষয়েই তিনি গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন করেন। প্রতিভাধর সঙ্গীত-কলাবিদ্গণের সাহচর্য্য ও তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভের ফ্লেই সোঁরীন্দ্র মোহন কর্তৃক দণ্ড মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছিল।

সঙ্গীতশান্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল তাঁহার গভীর সঙ্গীত সাধনা। এই শিক্ষা যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক হইয়াছিল কারণ তদানীন্তন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি গুরুরূপে লাভ করেন।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁহার প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্থামী। গোস্থামী মহাশয়ের মত স্থপণ্ডিত এবং বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তির তুলনা তংকালীন সঙ্গীত সমাজে ছিল না। সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে তিনি গোস্থামী মহাশয়ের নিকট প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন।

সৌরীক্র মোহনের অক্ততম প্রধান গুরু ছিলেন বাসত থাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি মহম্মদ থাঁ। (বড়ুক মিঞা)। তানসেনের ঘরানার ক্রপদের বহু সংগ্রহ ইহার নিকট ছিল। ইহার নিকটে সৌরীক্র মোহন বিশেষভাবে ক্রপদ গান এবং সেতার বাদন শিক্ষা করেন। তংকালীন প্রসিদ্ধ বীণকার লক্ষ্মপ্রসাদ মিশ্রের নিকটেও তাঁর শিক্ষার মুযোগ হইয়াছিল। স্বনামধক্ত সঙ্গীতক্ত নবাব ওয়াজেদ আলি শার সঙ্গে ছিল তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এবং ভারতীয় ক্রেষ্ঠ গুণী গায়ক-বাদককের আসর ছিল ঠাকুর বাড়ীর দরবারে। সোরীক্র মোহনের দরবারের উল্লেখযোগ্য গুণী ছিলেন—মোয়াদ আলী, জোয়ালাপ্রসাদ, কামড়াপ্রসাদ, শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, আলি বক্স, কালে থাঁ, কুকুভ থাঁ, নিয়ামত উল্লা, ইন্দাদ্ থাঁ

ইত্যাদী। ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এক জার্মান সঙ্গীতজ্ঞের নিকটে তিনি পিয়ানোর পাঠ গ্রহণ করেন। এতদ্বাতীত দেশবিদেশ হইতে বহু মূল্যবান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গ্রন্থাদি ক্রম্ন করেন এবং সেই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করেন।

সোরীক্র মোহন তাঁহার প্রাসাদে বিভিন্ন ভারতীয় বাভযন্তের সমাবেশ করেন। এই অপূর্ব্ব সংগ্রহের কিয়দংশ আজ মিউজিয়মে স্থানলাভ করিয়াছে।

জনসমাজে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের নিমিত্ত তিনি ১৮৭১ খৃঃ "বঙ্গীয় সঙ্গীত বিভালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ খৃঃ "বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক" নামে আর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভালয় স্থাপন করেন।

লগুনের "রয়াল কলেজ অব মিউজিক" এ তিনি বহু অর্থ দান করেন এই সর্ত্তে যে প্রতি বংসর ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের গুণ অনুসারে ১টি করিয়া স্বর্ণপদক দান করিতে হইবে। এ দেশের সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না বিদেশে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের নিমিত্ত তিনি তাঁহাদের বিদেশেও পার্চাইতেন।

৩৫ বছর বয়দ হইতেই তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন! সুদ্র ফিলাভেল্ফিয়া বিশ্ববিতালয় তাঁহাকে "ডক্টর অব মিউজিক" উপাধি দেন ১৮৭৫ খৃঃ। ১৮৮০ খৃঃ সঙ্গীতক্ষেত্রে অবদানের নিমিত্ত ভারত সরকার তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দান করেন।

সঙ্গীতের বিভিন্ন দিকে তাঁর বিপুল কীর্ত্তির কথা চিস্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁর জীবনের সমগ্র অবদানের পরিচয় মাত্র একটি নিবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতীয় সঙ্গীতের লুপ্ত রত্নোদ্ধারের নিমিত্ত তিনি যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা আজকের জগতে অবিশ্বাস্ত মনে হয়। তাঁহার অকাতর অর্থ ও ব্যয়ের অন্তত্তম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—যে বিপুল ব্যয়ে মুজিত। গ্রন্থাবলী তিনি বিনামূল্যে সঙ্গীত রসিকদের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

এই সকল কারণে তাঁহার মৃত্যুর পরে (১৯১৪ খৃঃ ৫ই জুন)
পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদ প্রচুর ঋণের দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়।

তিনি দেশের শিক্ষিত এবং ধনী সমাজের সঙ্গীতক্রচি মার্জিত করেন এবং সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সন্মৃথে সঙ্গীত জগতের রুদ্ধার উন্মৃত্য করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের অশেষ কল্যাপ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বর্তমানকালের সঙ্গীত গুণী সমাজে তাঁহার নাম বিশ্বত প্রায়। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাসে সোরীক্র মোহনের মহান অবদান অবিশ্বরণীয়। স্থতরাং স্বাধীন ভারতের ইতিহাস রচয়িতাগণকে সোরীক্র মোহনের সঙ্গীত প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করিতে হইবে। অক্তথা জাতির প্রতি কর্তব্যের ক্রটি থাকিয়া যাইবে।

## ॥ আৰুল করিম খাঁ॥

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকৃল করিম থাঁ এর জন্ম হয়। খাঁ সাহেবের
নিবাস ছিল সাহারাণপুর জিলার কিরানা নামক স্থানে। তাঁহার
বংশে বহু বিখ্যাত গায়ক বীণকার ও সারেঙ্গী বাদক ছিলেন।
তাঁহার পিতা কালে খাঁ, পিতৃব্য আবহুল্লা খাঁ ও নাল্লে খাঁ সকলেই
বিখ্যাত গায়ক বাদক ছিলেন। গোয়ালিয়রের স্থ্রিখ্যাত বীণকার
বন্দেআলি খাঁ ও "কিরানা" গায়কির স্থ্রী আকৃল ওয়াহিদ খাঁ
তাঁহার আত্মীয় হিলেন এবং আক ল করিম খাঁ যে পদ্ধতিতে গান

করিতেন তাহা "কিরানা" ঘরানা নামে পরিচিত ইহার মলে ছিল ওয়াহিদ্ খাঁর প্রভাব। পিতা কালে খাঁ, পিতৃবাগণ ও উল্লিখিত গায়ক ও বাদকগণের নিকটেই তাঁহার সঙ্গীতের শিক্ষা হয়। তিনি শুধু গায়কই ছিলেন না— একজন উচ্চশ্রেণীর সারেঙ্গীবাদকও ছিলেন। মাত্র ছয় বংসর বয়সেই তিনি প্রথম সঙ্গীতের আসরে আবিভূতি হন-ইহা হইতেই তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা অনুমান করা যাইতে পারে। মাত্র ১৫ বংসর বয়সেই খাঁ সাহেব সঙ্গীতে এতটা পারদর্শী হইয়া উঠেন যে বরোদার মহারাজা তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে অভীব মৃগ্ধ হন এবং তাঁহাকে স্বীয় দরবারে গায়কের পদে অভিষিক্ত করেন। বরোদা রাজ দরবারে তিনি একাদিক্রমে ছয় বংসর কাটাইয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই আসেন ও অতঃপর মীরাজ যান। ভাঁহার সুললিত কঠের হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত প্রবণে জনসাধারণ ক্রমেই তাঁহার প্রতি আকুষ্ট হইতে থাকে। আনুমানিক ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনাতে তিনি আর্য্যসঙ্গীত বিভালয় নামে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে গান গাহিয়া তিনি যে অর্থ উপাৰ্জন করিতেন ভাহার অধিকাংশই তিনি ঐ সঙ্গীত প্ৰতিষ্ঠানের জন্ম খরচ করিতেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে তিনি উক্ত আর্যাদঙ্গীত
বিজ্ঞালয়ের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তথায় তিন বংসর
কাল স্বয়ং সঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন। মহারাষ্ট্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মীড়
ও স্পর্ম সুরযুক্ত গায়কির প্রচার বহুলাংশে ইনিই করেন। তাঁহার
স্বমধুর কণ্ঠ আলাপের প্রবহমান স্বরধারা জনচিত্তকে অতি সহজে
স্পর্শ করিত। যদিও তিনি দেখিতে খুব স্পুক্ষ ছিলেন না কিন্তু
তাঁহার অন্তংকরণ ছিল অত্যন্ত উদার। তিনি খুব ধীর, স্থির এবং
বৈরাগ্য ভাবাপন্ন গায়ক ছিলেন।

ঠূম্রী গানের প্রচারের মূলে ভাঁহার যথেষ্ট দান রহিয়াছে।

ভাঁহার রেকর্ডে গাওয়: "পিয়া বিন নাহি আওত চৈয়ন" "যদনাকে তীর" প্রভৃতি ঠুংরী গানগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীত ছিল করুণ রসাত্মক ও মধুর। তিনি মারাঠী ভাবগীত ও ভজন গানে স্থদক্ষ ছিলেন। সঙ্গীতের মধ্যে নৃতনত্ব স্থান্তির প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এই কারণে বছকাল দক্ষিণ ভারতে থাকিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতরে একটি সমন্বয় বিধানের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। এভাবে তাঁর নিজের উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ছায়া আসিয়া পড়েও তাহাতে কিছুটা বৈচিত্রের স্থান্ট হয়।

খাঁ সাহেবের শিশুদিগের সংখা। খুব অল্প নহে। তন্মধা হীরাবাঈ বরোদেকর, রোশনারা বেগম, সওয়াই গন্ধর্ব, বহুরে ব্য়া, স্বেশবাব্ মানে, সরস্বতীবাঈ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাঁ সাহেবের "কিরানা" গায়কি উপরোক্ত শিশুগণ প্রস্পরা অভাপি অমান রহিয়াছে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টান্দে পণ্ডিচেরী যাওয়ার পথে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সিংগ পোয়্ম কোমল নামক রেলষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়েন। তিনি বৃঝিতে পারিলেন যে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন নমাজ পাঠান্তে তানপুরা সহযোগে দরবারী কানাড়া রাগে ভগবছদেশ্যে গান করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ গুণীর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। খাঁ সাহেবের স্কুমধুর কঠের প্রাণস্পার্শী সঙ্গীতের স্মৃতি চিরদিন জনচিত্তপটে সমুজ্জন থাকিবে।

## ।। ওস্তাদ ফৈয়াজ থাঁ।।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা সহরে মাতৃলালয়ে ফৈয়াজ খাঁর জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের ৩।৪ মাস পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ



শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (খাঁ সাহেবের শিষ্ম)

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ ( আপতাবে মেদীকী )

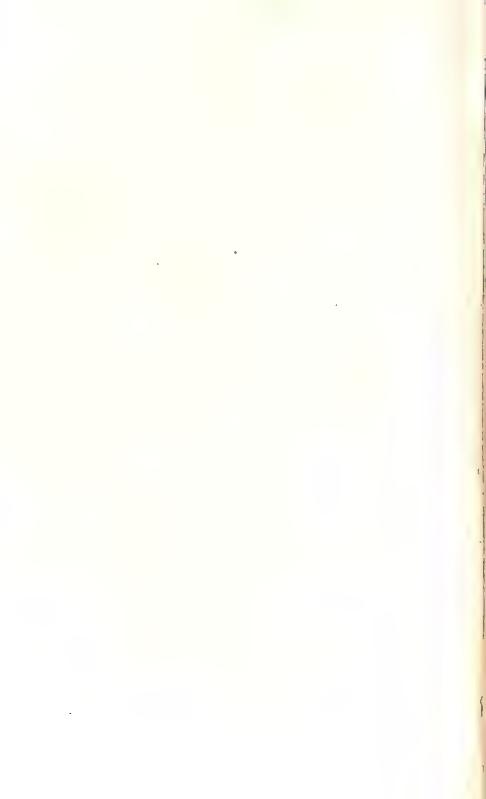

ছব্দর হুসেন খাঁএর লোকান্তর ঘটে। তিনি তাঁহার মাতামহ গোলাম আব্বাসের গৃহে আগ্রান্তেই প্রতিপালিত হন এবং মাতামহ তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পাঁচ বংসর বয়স হইতে পাঁচিশ বংসর বয়স পর্যান্ত পিতামহের নিকটেই তিনি সঙ্গীতে শিক্ষালাত করেন। মাতুলের প্রতিবেশী নখন খাঁ ও তাঁহার খুল্লাভাত ওস্তাদ ফিদা হুসেন খাঁয়ের নিকটেও তিনি সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফৈয়াজ খাঁএর পূর্ব্বপুরুষ স্কুলন সিংহ জাতিতে হিন্দু ছিলেন ও বিশেষ ঘটনা চক্রে মুসলমান হর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতাও মাতা উভয়েরই জ্রপদী ঘরানা থাকাতে ফৈয়াজ খাঁ স্বাভাবিক ভাবেই জ্রপদী প্রানা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাতামহ গোলাম আব্বাস ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদিগের অগ্রতম। দাগে খোদাবক্ষের পুত্র। খোদাবক্সই প্রকৃতপক্ষে আগ্রা ঘরানা'র প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত ঘরানাই পরে রঙ্গিলা ঘরানা নামে অভিহিত হয়। বংশগত প্রতিভাও উশ্বর দত্ত ক্ষমতার ফলে অয় সময় মধ্যেই ফৈয়াজ সঙ্গীত বিভায়ে পারদর্শী হইয়া উঠেন।

তাঁহার শৃত্র ওস্তাদ মেহব্র শাঁএর নিবাস ছিল অত্রোলী।
তিনি ছিলেন একজন লকপ্রতিষ্ঠ খেয়ালীয়া। তিনি "দরশপিয়া"
ছদ্ম নামে বহু খেয়াল গান রচনা করেন। মেহব্ব খার খেয়াল
অতি সহজেই ফৈয়াজ খাঁএর শিল্পী মনকে আকৃষ্ঠ করে। গানের
ব্যবহারিক বিধির সঙ্গে গানের কথার ভাব সামজ্ঞ যেন তিনি
ঐ সকল গানের ভিত্তর দেখিতে পাইলেন। স্থুতরাং ফৈয়াজ খাঁর
খেয়াল গান শিক্ষা ও খেয়াল গানে চরম কৃতিত্বের মূলসূত্র তাঁহার
শৃত্তরের সান্নিধ্যলাভের মধ্যেই নিহিত আছে—ইহা অতি স্পষ্টভাবেই
পরিলক্ষিত হয়। শৃত্তরের নিকটেও খাঁ সাহেব খেয়াল গানের
শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার শৃত্তরালয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়কবাদকগণের সমাবেশ হইত। তাঁহাদের সঙ্গীত বাত্যের বিভিন্নধারা

প্রতিভাধর ফৈয়াজ খাঁএর সদীত শিক্ষার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনিয়া
দিয়াছিল যাহার ফলে তিনি গ্রুপদ, ধামার (হোরি), খেয়াল,
ব্যতীত ঠুন্রী, কাওয়ালী, গজল ইত্যাদি গানেও যথেষ্ট পারদর্শিতা
অর্জ্জন করেন। বিশেষ করিয়া গ্রুণ্ড অঙ্কের রি, রে, নোন্, তোম্
ইত্যাদি আলাপে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খুবই কম ছিল।
যাঁহারা তাঁহার উদাত কণ্ঠের গান এবং আলাপ একবার শুনিয়াছেন
তাঁহারা জীবনে তাহা ভূলিতে পারেন নাই।

আনুমানিক ২০ বংসর বয়সে তিনি মহীশ্র মহারাজার দরবারে সঙ্গান্ত পরিবেশন করিলে মহারাজ অন্যন্ত প্রাতিলাভ করেন ও কৈয়াজ খাঁকে একটি ফর্লপদক উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টান্দে নিমন্ত্রিত হইয়া কৈয়াজ খাঁ মহীশ্র রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত শ্রবণে মহারাজ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "আপতাবে মৌসীকী" উপাধি উৎকীর্ণ করিয়া বলয়টি তাঁহার হস্তে পরাইয়া দেন। ঐ বৎসরেই বারোদার মহারাজা সয়াজী রাও কৈয়াজ খাঁকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কের পদ দান করিয়া তাঁহাকে "জ্ঞানরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি উক্ত পদেই সমাসীন ছিলেন।

এই সময় বারোদারাজের নিকট খাঁ সাহেবের গুণপ্রনার সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত বিফুনারায়ণ ভাতখণ্ডে খাঁ সাহেবের সহিত্ত সাক্ষাৎ করেন। তথন খাঁ সাহেব একাদিক্রেমে বিশ বাইশ দিন ব্যাপিয়া পণ্ডিভজীকে শুধু ইমন রাগের বিভিন্ন প্রকারের গানই শোনান। তাহাতে পণ্ডিভজী নিতান্ত বিস্মিত হন এবং তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গুণী এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন ও আপন প্রিয়তম শিশ্য পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকরকে

খাঁ সাহেবের শিশুও গ্রহণ করান। যোগ্য শিশু লাভ করিয়া খাঁ।
সাহেব অভিশয় যতুসহকারে নৃতন শিশুকে পাঁচ বংসর সঙ্গীতের
নানা বিভাগে শিক্ষা দান করেন। পরবর্তীকালে খাঁ সাহেবের
উক্ত স্থযোগ্য শিশু লক্ষো অল্ ইণ্ডিয়া মরিদ্ কলেজ অব্ হিন্দুস্থানী
মিউজিকএর অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বভারতে একজন শ্রেষ্ঠ
গুণী হিসাবে পরিচিত হন এবং তাহাতে খাঁ সাহেবের জীবন
গৌরবোজ্জল হইয়া উঠে।

এর কিছুকাল পরেই তিনি ইন্দোর মহারাজার আমন্ত্রণে ইন্দোর রাজদরবারে যান এবং তথায় গান করেন। মহারাজা মন্ত্রমুগ্রের স্থায় খাঁ সাহেবের গান শোনেন এবং এতটা অভিভূত হন যে বহুমূল্য হীরকখচিত আপন কণ্ঠহার তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দেন। এইভাবে পর পর তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ও জমিদার, তালুকদারের ভবনে এবং কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণে ও এলাহাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে আহুত সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাহিয়া যশের উচ্চশিখরে উপনীত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে, সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় কলিকাতা মহানগরীর সঙ্গীত্ত্ত্ত ও সঙ্গীতপ্রিয় নাগরিকরন্দের পক্ষ হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে সম্বর্জনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্জনা সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি, লালগোলাধিপতি জীধীরেক্ত নারায়ণ রায় স্থলিখিত মানপত্র প্রদান করেন এবং সপ্তস্বরের অধিকারী এই উল্লেখ করিয়া সাতটী স্বর্ণমূদ্রা ছারা খঁ। সাহেবকে সংবৰ্দ্ধিত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খঁ। সাহেবের প্রিয় শিল্য গ্রন্থকার অধ্যক্ষ জ্বীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উভোগেই দক্ষিণ কলিকাতা তাশ্তাল হাইস্কুলে উক্ত সম্বৰ্জনা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় এবং পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় ভূপেক্রনাথ ঘোষের সঙ্গীত প্রেমিক স্থযোগ্য

পুত্র গ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় ও স্বর্গীয় সভীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানকে সাকল্যমণ্ডিত করার জন্ম সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করেন।

খা সাহেবের জীবন ছিল নানা বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ
দেহ, গৌরবর্ণ স্থন্দর পরিচ্ছদ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—যখন তিনি
কোনও সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হইতেন তাঁহাকে রাজপুরুষের
মতন দেখাইত। আতর ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী, নিজেও
ব্যবহার করিতেন অপরকের আতর দিয়া আপাায়ন করিতেন।
তিনি ছিলেন আগ্রা ঘরানার গায়ক তাহা পূর্কেই উল্লেখ
করিয়াছি। দরবারী গায়কি বলিতে আমরা ঘাহা বুঝি তার
শেষ ও শ্রেষ্ঠ রূপ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কপ্রে ছিল বলা যায়।
তাঁহার কণ্ঠম্বর ছিল দরাজ ও গুরুগন্তীর, লঘু ও গুরু আলঙ্কারিক
কারু কার্যো তিনি ছিলেন অভিশয় দক্ষ, অতি স্পান্ট ছিল তাঁহার
উচ্চারণ, বোল বিস্তারে ছিল অতুলনীয়তা, বলিষ্ঠ ও মাধুর্যময়
ছিল তাঁহার ছন্দায়িত তান লহরী। ভারতীয় সঙ্গীতের দীর্ঘকালস্থায়ী, শেষ, পরিপূর্ণ ও স্থুস্পন্ট রূপায়ণ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের
মধ্যেই দেখা গিয়াছিল। বহু গুণীজনের মতে তাঁহাকে এই মুগের
তানসেন আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না।

খঁ। সাহেব "প্রেম-প্রিয়া" ছন্ম নামে প্রায় ছইশত গান রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কিছু গান হিজ্মান্তার্স্ ভয়েস্ ও হিন্দু স্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি স্বয়ং রেকর্ড করেন।

খাঁ সাহেবের অনেক সংগুণ ছিল। ব্রাহ্মায়ুহূর্ত্তে শয্যাত্যাপ করিয়া প্রত্যহ তিনি ভগবানের নাম করিতেন। দীন হংখীকে তিনি অকাতরে দান করিতেন। তিনি নিজে নি:সন্তান ছিলেন কিন্তু বহু নি:স্ব পরিবার তাঁহার অর্থ সাহায্যে প্রতিপালিত হইত। এত উচ্চশ্রেণীর গায়ক হওয়া সত্ত্বে তিনি ছিলেন নিরহকার ও সদালাপী। যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও মধুর বাক্যালাপে মুগ্ধ হইতেন। কেহ কেহ এমনও বলিতেন যে তাঁহার বাক্যালাপও যেন সঙ্গীতের গ্রায়ই ছিল।

তিনি নির্বিচারে বহু শিশুকে শিক্ষা দান করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবলনাত্র যাঁহাদের গান তাঁহার মনে রেখাপাত করিত তিনি শুধু তাঁহাদিগকেই শিশুরূপে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিশুদিগের মধ্যে অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজন্কর্, শ্রীদিলীপটাদ বেদী, ওস্তাদ নিশার হুদেন, ওস্তাদ আজমং হুদেন, (বোম্বাই) ওস্তাদ বশীর খা, ওস্তাদ আতা হুদেন, ওস্তাদ মহতাব হুদেন, পণ্ডিত সোহন সিং, ওস্তাদ সরাফং হোসেন, মালিকাজান (আগ্রা) বাংলার জ্ঞানেল্রপ্রসাদ গোসামী, ভীশ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রখীন্ চট্টোপাধ্যায়, ও অধ্যক্ষ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আগ্রার রঙ্গিলে ঘরানার এই যশস্বী গায়ক ৬৪ বংসর বয়সে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর ব্রোদান্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিংস্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের এই প্রদীপ্ত ভান্ধর অস্তমিত হওয়ায় যে শৃত্যভার স্থিষ্ট হইল তাহা কথনও পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।









